

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার তাকা

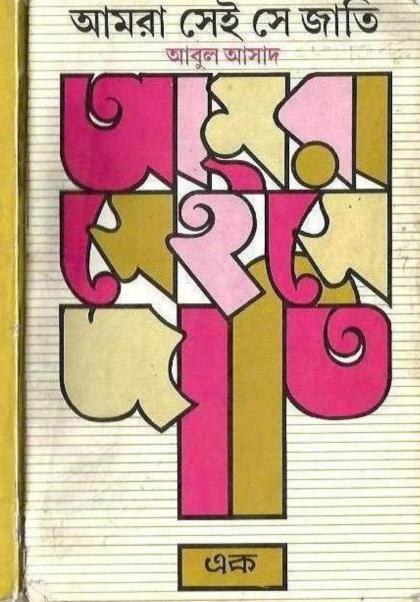

প্রকাশনায়

ব. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
চাকা-১০০০



গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0932-5 set

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৯২ ঘট প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০২

প্রদহন সরদার জয়নুল আবেদীন

মূলপ বন্দকার প্রিন্টার্স ১, সেন্ট্রাল রোভ, ঢাকা-১২০৫ ফোন ঃ ৮৬১৩৯২৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ তিরিশ টাকা মাত্র

Amra Shei She Jati Vol-I Written by Abul Asad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition March 1992 Sixth Edition April 2002 Price Taka 30.00 only.

#### সূচীপত্ৰ

থাবলবের আকাংখা ৷ ৭ তাওহীদের মহাবাণী গোপন রাখতে পারবো না 1 ৯ यागि टेकिनि दशु १ ३२ উমার হলেন আল-ফারুক 1 ১৪ যে মৃত্যু বিজয় আনে 1 ১৬ বভ লাভের ব্যবসা করলে, সুহাইব 1 ১৮ এই নাও তোমাদের পঞ্চিত ধন ৷ ২০ প্রয়োজন চুক্তির চেয়ে বড় হলো না । ২২ মত্য যেখানে মধুর ৫ ২৪ পতাকাবাহী মুসয়াব 1 ২৬ উত্তদ প্রান্তরের প্রথম শহীদ ৷ ২৮ আবদুল্লাহ ও সা'দের অভিলাষ 1 ৩০ পিতা, পুত্র, স্বামীহারা এক মহিলা । ৩২ আমরা কাউকে রাজস্ব দেবার মত অবনত হতে পারি না । ৩৪ থনকের এক শহীদ ৷ ৩৭ উমার ইবনে ইয়াসিরের নামায় ৷ ৩৯ বাবলা তলার শপথ 1 85 নীতিই উর্ধে স্থান পেলো 1 ৪৪ পরাজিত হুনাইনের বিজয়ের ডাক 1 ৪৭ জিরানা শিবিরের বন্দীমৃক্তি 1 ৫০ মৃতার রপাংগনে আত্যত্যাগ । ৫২ জিহাদ থেকে বিশ্বত রাখার জন্য আয়াত নাফিল করতে হলো ৷ ৫৪ মহানবীর দত মাথায় এক টুকরি মাটি নিয়ে ফিরলেন 1 ৫৭ একদিনে যিনি এতগুলো সং কাজ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানুতে প্রবেশ করবেন। ৫৯ একটি হাদীস এবং আরু বকর 1 ৬০ আৰু বৰুৱ পরবর্তী খলীফাদের বড় মূশকিলে ফেলে গেলেন ॥ ৬১ মুরতাদ প্রশ্রে আবু বকরের দুঢ়তা । ৬৩ আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। ৬৫ উমারের (রা) ভাতা বৃদ্ধির সেটা ৪ ৬৭ উমারের (রা) ছেলের কান্না 1 ৬৯ উসমান (রা) কিভাবে খলীফা হলেন ৷ ৭০ সা'দের প্রাসাদে আগুন ৷ ৭২ क्षमीत्मद्र (तामान शांभरकर महदारह भुगांक 1 98 আমীরুল মুমিনীন কৈফিয়ত দিলেন ে ৭৬

আইনের চোখে সবাই সমান ৷ ৭৮ উত্তোগিত তলোয়ার কোষবদ্ধ হলো ৷ ৮০ ধন্য সেই বিধান যা খলীফাকেও খাতির করে না ৷ ৮২ অপরপ সুন্দরী রাজকন্যা ও এক হাজার দিনার 1 ৮৩ মূর্তির নাকের বদলে মানুষের নাক 1 ৮৫ শক্রতক নিজের তরবারি দান ৪ ৮৭ উবাদা ইবনে সামিতের শপথ রক্ষা 🛭 ৮৮ ইয়ারমূকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল যারা ৪ ৯০ রোমান সেনাপতি মাহানের তাঁবুতে খালিদ ৷ ৯২ সেনাপতি হলেন সাধারণ সৈনিক 1 ১৪ উহুদের হিন্দা ইয়ারমুকে 🛭 ৯৬ ইকরামা ইবন আবু জাহলের শাহাদাত যু ৯৮ যুদ্ধ শেষে পা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন হারারা ইবনে কায়েস । ১৯ চার শহীদের মা 1, ১০১ ফোরাত তীরে সত্যের সৈনিক ৷ ১০২ জাহাজ পোডানো তারিক । ১০৫ 🤍 যার ভাগার ওধু অভাব্যস্তদের জন্যই খোলা 🛚 ১০৭ কিছু অভাব-অভিযোগের কথা নিয়ে এসেছিলাম 1. ১০৯ এই বিরাদ ঘরের সাহায়েই কি আপন ঘর ঠিক করতে এসেছি 1 ১১১ খলীফা ফরমাশ খটিলেন ৷ ১১৪ শাসক যখন সেবক হন ৷ ১১৫ আসামীর কাঠগড়ায় আল মানসুর ১ ১১৬ আপনি এই সামান্য কয়েক তাল মাটি তুলতে পারলেন না 1 ১১৭ আটলান্টিকের তীরে সেনাগতি উকবা ৷ ১১৯ আরমেনিয়া প্রান্তরে আলপ আরসালান ৷ ১২১ জেনসালেমে দু'টি ঐতিহাসিক দিন ৷ ১২৩ তাইবেরিয়াসে সালাহউদ্দীন 1 ১২৫ সালাহউদ্দীনের জানাযা 1 ১২৮ ফাঁসি দিন আর যা-ই করদন যা সত্য তা বলবই । ১৩০ গিয়াসূদীন বলবনের ন্যায়পরায়ণতা ৪ ১৩২ নামায যুদ্ধ থামিয়ে দিল ॥ ১৩৪ তাইমুরের দরবারে হামিদা বানু ৷৷ ১৩৬ উরুজ বার্বারোসার বীরত্ ৪ ১৩৮ দান কমাতে গিয়ে বাড়ল 🛭 ১৪০

#### খাববাবের আকাংখা

একদম প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহন করেছেন, খাববার তাঁদের একজন। বোধ হয় ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে গাঁচ ছয় জনের পরই তাঁর স্থান হবে। তিনি এক জন মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন। মহিলাটি ছিল নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। যখন সে জানতে পারল খাববার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার ওক্ব হলো। অধিকাংশ সময় তাঁকে নগুদেহে তপ্ত বালুর উপর গুইয়ে রাখা হতো। যার ফলে তাঁর কোমরের গোশত গলে পড়ে গিয়েছিল। ঐ নিষ্ঠুর রমণী মাঝে মাঝে লোহা গরম করে তাঁর মাধায় লাগ দিত।

অনেকদিন পর হযরত উমারের রাজত্বকালে হযরত উমার একদিন তাঁর উপর নির্যাভনের বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইলেন। খাববার তখন বললেন, "আমার কোমর দেখুন।" হযরত উমার কোমর দেখে অথিকে উঠে বললেন, "এমন কোমর তো কোণাও দেখিনিঃ" উত্তরে খাববার খলীফাকে জানালেন, "আমাকে জ্বলন্ত জন্তারের উপর গুইয়ে চেপে ধরে রাখা হতো, ফলে আমার চর্বি ও রক্তে আগুন নিতে যেত।"

এই নির্মম শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও ইসলামের যখন শক্তি বৃদ্ধি হল এবং মুসলমানদের বিজয় সূচিত হলো, তখন খাববাব রোদন করে বলতেন, "খোদা না করুন আমার কট্টের পুর্কার দুনিয়াতেই যেন লাভ না হয়।" মাত্র ৩৬ বছর বয়সে হযরত খাববারের মৃত্যু হয় এবং সাহাবাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনিই কুবায় কবরস্থ হন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা) একদিন তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, "আল্লাহ খাববাবের উপর রহম করুন। তিনি নিজের খুশীতেই মুসলমান হয়েছিলেন। নিজ খুশীতেই হিজরাত করেছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন জিহাদে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।"

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. IN COLUMN

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

### 'তাওহীদের মহাবাণী গোপন রাখতে পারবোনা'

হযরত আব্যর আরবের পিফার গোতের লোক। মকা থেকে অনেক দূরে বাস করেন তিনি। সত্যানুসদ্ধী আব্যর শুনলেন মকায় একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। আব্যর মকায় গিয়ে তাঁর সাক্ষাত লাভের মনস্থ করলেন। কিন্তু কুরাইশদের শ্যেন দৃষ্টির সামনে তাঁকে খুঁজে বের করে সাক্ষাত করা নিরাপদ নয়। তবু আব্যর মকায় চললেন। সত্যসদ্ধানী আব্যরকে সত্য প্রচারকের সাক্ষাত যে পেতেই হবে। মকায় গিয়ে তিনদিন মৌন অনুসদ্ধানের পর আব্যর মহানবীর (সা) সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। নবীর সাক্ষাত পেয়েই সত্যের জন্য পাগল পারা আব্যর ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবী (সা) আব্যরকে উপদেশ দিলেন, "ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে তুমি নীরবে দেশে ফিরে যাও।"

ইসলাম গ্রহণ করে আব্যুর কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলেন না।

যে সত্য গ্রহণের জন্য এতিনি তিনি পাগল গ্রায় ছিলেন, সে সত্য

প্রচারের জন্য এখন তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে কাঁটার

মত বিধতে লাগলো। ফুল শয্যায় শয়ন করে কাল কাটারার জন্য
আব্যুর ইসলাম গ্রহণ করেননি কিংবা নিরাপদে মুসলমান হয়ে
থাকার বাহবাও তো আব্যুরের জন্য নয়। তাহলে আব্যুর চুপ করে
থাকরে কেনং এই চিন্তা আব্যুরকে চুপ থাকতে দিলো না, স্থির
হতে দিলোনা। হয়রত আব্যুর বিনীতভাবে মহা নবীর (সা) কাছে
নিবেদন করলেন, "তাওহীদের মহাবাণী আমি পোপন রাখতে
পারবো না, কাফিরদের মধ্যে গিয়ে চেটিয়ে তা ঘোষণা করব।"

যে আব্যর কাঞ্চিরদের ভয়ে মকায় মহানবীর (সা) নাম পর্যন্ত
নিতে সাহস করেননি, সকলের চোখ এড়িয়ে গোপনে ভিন দিন ধরে
যে আব্যর মহানবীকে (সা) খুঁজে ফিরেছেন কালেমা তাওহীদ
উচ্চারণের পর সেই আব্যর সমস্ত ভয়-ভীতি, অত্যাচার, এমন কি
মৃত্যুভয়ের আশ্বরাকেও জয় করে নিলেন। কিছুই আর তাঁকে পেছনে
টানতে পারলোনা। মহা নবীর (সা। কাছ থেকে হযরত আব্যুর ছুটে
এলেন কাবার চত্বরে। সেখানে অনেক কুরাইশ জটলা পাকিয়ে
বসেছিল। আব্যুর কাবা গৃহের সামনে গিয়ে বজ্ব নির্ঘোষে ঘোষণা
করলেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মৃহামান (সা)
তাঁর রাসূল।"

হযরত আব্যরের তাওহীদি ঘোষণা বোধহয় কুরাইশদের হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হয়েছিল। তারা আহত হিংস্ত পশুর মত ছুটে এল আব্যরেকে লক্ষ্য করে। সবাই মিলে চারদিক থেকে নির্মম প্রহার শুরু করল তার উপর। আঘাতে আঘাতে আব্যরের দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল কাপড় চোপড়। ঢলে পড়লেন মাটিতে। তিনি মুমুর্য।

সেখানে হযরত আব্দাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও মুসলমান না হলেও ভাতৃশুত্র মুহামাদকে (সা) অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি মুমূর্ষু আব্যুরের দেহকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে উম্মাদ প্রায় ক্রাইশদের বলতে লাগলেন, "কি সর্বনাশ! এ যে গিফার গোবের লোক। সিরিয়া যাওয়ার পথেই এদের নিবাস। এর এভাবে মৃত্যু হলে সিরিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য করার পথই যে আমাদের বদ্ধ হয়ে যাবে।" একথা শুনে কুরাইশদের সম্বিত ফিরে এলো। তাদের মনে হলো, আবাস তো ঠিক কথাই বলেছেন। তারা আব্যুরকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। এ অমানুষিক নিপীড়ন হয়রত আবুষরকে সত্যের প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এই ঘটনার পরও তিনি পরপর দু'দিন কাবার চত্রে গিয়ে উচ্চ কঠে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করেছেন। অত্যাচার—নিপীড়নেরও পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু আবুষর সত্যের জন্য আল্লাহর সভ্তির জন্য সব কিছুকেই মেনে নিয়েছেন হাসিমুখে। অজুত শক্তি তাওহীদের। মনে প্রাণে একবার এ কালেমা পাঠ করলে মানুষের মনে যে শক্তির বন্যা আসে, তার সামনে থেকে জগতের সব অত্যাচার, সব যুলুম আর তার ভয় তৃণ খভের মত তেসে যায়।

#### 'আমি ঠকিনি বন্ধু'

মকার ধনী উমাইয়া। ধনে-মানে সব দিক দিয়েই কুরাইশনের একজন প্রধান ব্যক্তি সে। প্রাচ্র্যের বেমন তার শেষ নেই, ইসলাম বিদ্বেষও তার কোন জুড়ি নেই। শিশু ইসলামকে ধ্বংসের কোন চেষ্টারই সে কোন জ্বাটি করে না। এই ঘোরতর ইসলাম বৈরী উমাইয়ারই একজন জীতদাস ইসলাম গ্রহণ করেছে। তা জানতে পারল উমাইয়া। জানতে পেরে জোধে ফেটে পড়ল সে। অকথা-নির্যাতন সে শুরু করল। প্রহারে জর্জারিত সংজ্ঞাহীন-প্রায় জীতদাসকে সে নির্দেশ দেয়, "এখনও বলি, মুহামাদের ধর্ম ত্যাগ কর। নতুবা তোর রক্ষা নেই।"

PROSERVED TO THE RESERVED TO T

কিন্তু তার ক্রীতদাস বিশ্বাসে অটল। শত নির্যাতন করেও তাঁর বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরানো গেল না। ক্রোধে উন্নাদ হয়ে পড়ল উমাইয়া। শান্তির আরো কঠোরতর পথ অনুসরণ করল সে।

একদিনের ঘটনা। আরব মরুভূমির মধ্যাহন। আগুনের মত বৌদ নামছে আকাশ থেকে। মরুভূমির বালু যেন টলবলিয়ে ফুটছে। উমাইয়া তার ক্রীতদাসকে নির্দরতাবে গ্রহার করল। তারপর তাকে সূর্যমুখী করে গুইয়ে নেয়া হল। ভারি পাথর চাপিয়ে দেয়া হলো বুকে। ক্রীতদাসের মুখে কোন অনুনয়-বিনয় নেই। মনে নেই কোন শংকা। চোখে অঞ্চ নেই, মুখে কোন আর্তনানও নেই। উর্ধমুখী তার প্রস্তু মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আল্লাহর প্রসংসা ধ্বনি-'আহাদ', 'আহল'। ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা)। 'আহাদ'
'আহাদ' শব্দ তার কানে গেল। অনুসন্ধিৎসু হয়ে শব্দ লক্ষ্যে তিনি
মরুভ্মির বুকে শায়িত জীতদাসের সমীপবতী হলেন। উমাইয়াকে
দেখে সব ব্যাপারটাই তিনি মনে মনে বুঝে নিলেন। বললেন,
"উমাইয়া, আপনাকে তো ধনী ও বিবেচক লোক বলেই জানতাম।
কিন্তু আজ প্রমাণ পেলাম, আমার ধারণা ঠিক নয়। দাসটি যদি
এতই না পসল, তাকে বিক্রি করে দিলেই পারেন। এমন নির্দয়
আচরণ কি মানুষের কাজ্য"

হযরত আবু বকরের উষধে কাজ হলো। উমাইয়া বললেন,
"এত বাহাদুরী দেখাবেন না। দাস আমার এর উপর সদাচার—
কদাচার করবার অধিকার আমারই। তা যদি এতই দয়া লেগে
থাকে, তবে একে কিনে নিলেই পারেন"?

হযরত আবু বকর (রা) এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন।
তিনি চট করে রাজী হয়ে গেলেন। একজন গ্রেভাগে ক্রীতদাস ও
দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে নিলেন কৃষ্ণাংগ ক্রীতদাসকে। হযরত
আবু বকর (রা) ক্রীতদাসকে মরুভূমির বুক থেকে টেনে তুলে গা
থেকে ধূলো কেড়ে দিলেন। উমাইয়া বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন,
"কেমন বোকা তুমি বলতং এ অকর্মনা ভৃত্যটাকে একটি সুবর্ন
মুদ্রার বিনিময়েই বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলাম। এখন আমার লাভ
ও তোমার ক্ষতি দেখে হাসি সম্বরণ করতে,গারছি না।"

আবু বকরও হেসে বললেন, "আমি ঠকিনি বন্ধু! এ ক্রীতনাসকে কেনার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি নিতে হলেও আমি কুষ্ঠিত হতাম না। কিন্তু একে আমি ধারণাতীত সন্তা মূল্যে কর করে নিমে চললাম।"

এ দাসটিই ছিলেন বিশ্ব বিশ্রুন্ত বিলাল। ইসলামের প্রথম মুয়াযিয়ন হয়রত বিলাল। আমরা সেই দে জাতি ■১৩

#### উমার হলেন আল ফারুক

হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা কত?' মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, "তোমাকে নিয়ে চল্লিশ জন।" উমার বললেন, "এটাই যথেষ্ট। আজ থেকে আমরা এই চল্লিশ জনই কাবা পৃহে পিয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত করব। ভরসা আল্লাহর। অসত্যের ভয়ে আর সত্যকে চাপা পড়ে থাকতে দেব না।"

মহানবী (সা) হ্যরত উমারের এই সদিচ্ছার উপর ক্টেচিন্তে আদেশ দিলেন। হ্যরত উমার (রা) স্বাইকে নিয়ে উলংগ তরবারি হাতে 'আল্লাছ আকবর' ধানি দিতে দিতে কা' বা প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসলিম দলের সাথে হ্যরত উমার (রা)—কে এডাবে কা' বা প্রাঙ্গণে দেখে উপস্থিত কুরাইশগণ যারপর নাই বিশ্বিত ও মনোক্ষুন্ন হয়ে পড়ল। তাদের মনোভাব দেখে হ্যরত উমার (রা) পৌরুষকঠে গর্জন করে বললেন, "আমি তোমাদের সাবধান করে দিছি, কোন মুসলমানের কেশাগ্র স্পর্শ , করলে উমারের তরবারি আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে।"

কা'বায় উপস্থিত একজন কুরাইশ সাহস করে বলল, "হে খারাব পুএ উমার" তুমি কি সত্যই মুসলমান হয়ে গেলেং আরবরা তো কদাচ প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয় না। জানতে পারি কি, তুমি কি জিনিস পেয়ে এমন ভাবে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হলেং"

হযরত উমার উচ্চকঠে জবাব দিলেন, "মানুষ যার চেয়ে বেশী পাওয়ার কল্পনা করতে পারে না, আমি আজ তেমন জিনিস পেয়েই প্রতিজ্ঞাচ্যত হয়েছি। সে জিনিস হল আল কুরআন।" হযরত উমারের (রা) এরূপ তেজোদৃগু কথা খনে আর কেউ-ই কোন কথা বলতে সাহস পেলো না। বিমর্ষ চিন্তে কুরাইশরা স্বাই সেখান থেকে চলে গেল।

অতঃপর মহানবী (সা) সবাইকে নিয়ে কাবা ঘরে নামায আদায় করলেন। সেখানে মুসলমানদের এটাই প্রথম নামায। এর আপে মুসলমানরা অতি গোপনে ধর্ম কাজ করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থকাও রক্ষা করতে পারতেন না। এজন্য কে মুসলমান, কে পৌতলিক তা চিনবার উপায় ছিলনা। এ ঘটনার পর মুসলমানরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্ম কর্মে পৃথক সম্প্রদায়রপে পরিগণিত হলেন। এ ঐতিহাসিক পরিবর্তন উপলক্ষে মহানবী (সা) হযরত উমারকে 'আল ফারক' উপাধিতে ভ্ষতি করলেন।

#### যে মৃত্যু বিজয় আনে

আরবের অগুন করা মধ্যাহন। উর্ধাকাশ থেকে মক্ত-সূর্য যেন আগুন বৃষ্টি করছে। মক্তর লু' হাওয়া আগুনের দাব-দাহ নিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল্ছে চারদিকটা। এমনি সময়ে আগুন করা মক্তভূমির বুকে নির্যাতন চলছে এক নারীর উপর- সুমাইয়ার উপর। ইসলাম প্রচারের গুরুতেই রাঁরা রাস্লের।সা) আহবানে সাড়া নিয়েছিলেন, সুমাইয়া তাদেরই একজন। সুমাইয়ার নারী দেহ তংগুর, স্পর্শকাত্র, কিন্তু আস্বা তার অজেয়। বক্ষে তাঁর বিশ্বাস-ঈমানের দুর্জয় শক্তি ও সাহস। সে প্রাণ বহিন নির্বাপিত হবার মত নয়।

সুমাইয়ার উপর এ নির্যাতন কেন? কেন তাঁকে এই প্রথর মধ্যাহে সূর্যের বহিতলে কুর নির্যাতন চালানো হচ্ছে?

তাঁর অপরাধঃ এক আল্লাহকে প্রভূ হিসাবে স্বীকার করেছেন,
যুগ যুগ ধরে পূজা লাত ওজ্ঞা–হোবলদের বিরোধিতা করেছেন,
তাঁর জীবন মৃত্যু–সাধনার সব কিছুই নিবেদন করেছেন আল্লাহর
নামে। অমানুষিক নির্যাতনেও সুমাইয়া অচল অটল। তাঁর দেহ
নির্যাতন নিপীড়নে জর্জরিত হোক, তাঁর কোমল দেহ পুড়ে ছাই
হয়ে যাক, তবু অসত্যের কাছে, অত্যাচারের কাছে তাঁর অমর
আ্বা কখনও নতি স্বীকার করবেনা। এত কই নিয়েও শক্রর মন
টললো না। ইসলামের শক্র আবু জাহল সুমাইয়ার অবিচল নিষ্ঠা,
অপুর্ব সাহস–সহিষ্কৃতা ও দৃঢ়তা দেখে অস্থির হয়ে তাঁর দিকে বর্শা
ছুঁড়ে মারল। বর্শা গিয়ে সুমাইয়ার নিয়াংগ ডেদ করল। সুমাইয়ার

দেহ ভ্লুষ্ঠিত হয়ে পড়ল। তাঁর মৃত্যুজয়ী আখা চলে গেল জানুতে। দু'মুঠো মাটির দেহ তাঁর পেছনে পড়ে রইলো। আখা তাঁর আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল।

সুমাইয়ার পবিত্র রক্তে আরবের মাটি রঞ্জিত হলো–সেই রক্তে উত্তঃ হলো তবিষ্যতের শত সহস্র শাহাদাত–আত্মত্যাগের বীজ।

সত্যের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ বাঁর, মৃত্যুতে তাঁর কিসের ভর, কিসের শংকা। সুমাইয়ার কন্যা হযরত উমামার উপরও চলল অকথ্য নির্ঘাতন। তপ্তবালুর উপর-পাথরের উপর তাঁকে জাের করে ভইয়ে রাখা হতাে। উত্তপ্ত মক্রর সূর্য প্রথর কিরণে তাকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতাে। মধ্যাহে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতাে উন্মুক্ত মক্রপ্রান্তরে। উষ্ণ লু-হাওয়া তাঁর সর্বান্ত ঝলসে নিত-আত্মা তবু নতি স্থীকার করেনি। অসত্যের বিক্রন্ধে, অন্যায়ের বিক্রন্ধে আত্মশক্তি চালিয়েছে তার অবিশ্রান্ত দৃঃসাহসী সংগ্রাম-দৃঃখ জয়। মৃত্যুজয়া আ্ঝা সণৌরবে তুলে ধরেছে- দিকে দিকে মেলে নিয়েছে সতাের জয় পতাকা।

THE MENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

#### 🥶 🧤 াড় লাভের ব্যবসা করলে, সুহাইব

নবুওয়াতের তখন একদম শিশুকাল। নবুওয়াতের বাতি জুলছে। জ্বলছে মকার ছোট গভির মধ্যে। জাহিলিয়াতের অন্ধকার এ আলোক শিখাকে গলাটিপে মারার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত। কিন্তু নবুওয়াতের আলোক শিখা যে আলোক শিশুদের তৈরী করেছে, তারা জগৎ জোড়া সহনশীলতা নিয়ে নীরবে আত্মরকা করে চলেছে। এ ধরনেরই এক আলোক-শিন্ত হ্যরত সূহাইব (রা)। অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চলছে তাঁর উপর। চরম সহনশীলতার প্রতীক সুহাইব সব অত্যাচার, সব নির্যাতন সয়ে যাচ্ছেন নীরবে। আল্লাহর এ সৈনিকদের উপর এ অমানুষিক নির্যাতন কেমন করে কত দিন আর সয়ে যাবেন মহানবী (সা)। তার প্রাণ কেন্দৈ উঠল। সকলের মত সূহাইবকৈও মহানবী (সা) একদিন মকা থেকে হিজরাত করার निर्फंग फिरलन। निर्फारगंत मध्या मध्यार मुहारेव मिकाल निर्लन হিজরাতের। মহানবীর (সা) নির্দেশের কাছে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কাছে স্বদেশের মায়া, স্বীয় সহায় সম্পদের মায়া মৃহুর্তে উবে গেল। কাউকে কিছু না বলে একদিন হিজরাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন সুহাইব। সাথে পরিধানের পোশাক টুকুও আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। সুহাইবের এ যাত্রা ধরা পড়ে গেল কুরাইশ চরদের চোখে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এল একদল কুরাইশ। তারা সুহাইবকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায় মঞ্চায়। সুহাইব মকার বাইরে গিয়ে দল পাকাবে, মুসলমানদের দল ভারি করবে কুরাইশরা তা হতে দেবে কেন? কিন্তু সুহাইব একাই রুখে

দাঁড়ালেন কুরাইশ দলটির বিরুদ্ধে। বললেন, "তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গোলে তরবারি আছে। তরবারি তেঙে গোলে কিংবা হাতছাড়া হলে তারপর তোমরা আমাকে যা খুশি করতে পার। এত কিছুর চেয়ে বরং তালো, তোমরা মন্তায় আমার যা কিছু মাল—সম্পদ্ধ আছে সব নিয়ে নাও, আর আমি চলে যাই " কুরাইশদল অর্থের সন্ধান পেয়ে সুহাইবকে ধরার বিপদপূর্ণ ঝুকি না নেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করল। তারা পথ ধরল মন্ধার আর সব বিসর্জন দিয়ে, মাতৃত্মির মায়া কাটিয়ে রিক্ত-নিঃস্থ সুহাইব অনিশ্চিতের পথে পাড়ি জমালেন। এদের সম্পর্কেই আল কুরআন বলছেঃ "এমনও লোক আছে যারা আল্লাহকে সন্ত্ই করার জন্য নিজের জীবনটাকে কিনে নেয়, আল্লাহ নিজের বালাদের উপর সর্বদাই দয়াশীল।"

মহানবীর (সা। হিজরতের পর মদীনার সন্নিকটবর্তী পরীর একটি দিন। নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত ঘটল স্থাইবের। নবী তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, "বড় লাভের ব্যবসাই করলে, স্থাইব।"

সূহাইবকে উর্চু মর্যাদা দিতো সকলেই। হ্যরত উমার (রা) তাঁর মুমুর্ব অবস্থায় অছিয়ত করেছিলেন তাঁর জানাযার নামায যেন সূহাইবের দ্বারা গড়ান হয়।

## এই নাও তোমাদের পচ্ছিত ধন

সেনিন গভীর নিশীথে মহানবী (সা) হিজরত করেছেন। তাঁর যরে তাঁর বিছানায় গুয়ে আছেন হযরত আলী (রা) মহানবীর কাছে গছিত রাখা কিছু জিনিস মালিকদের ফেরত দেবার জন্য মহানবী (সা) হযরত আলীকে (রা) রেখে গেছেন। হযরতকে হত্যা করতে আসা কুরাইশরা আলীকে মহানবী মনে করে সারারাত পাহারা দিয়ে কাটালো। ভোরে তারা হযরতের শয্যায় আলীকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো। তারা হযরত আলীকে তরবারির খোঁচায় জাগিয়ে বললো, "এই, মুহামাদ কোথায়?"

নিতীক তরুণ হযরত আলী উত্তর দিলেন, "আমি সারারাত ঘুমিয়েছি, আর তোমরা পাহারা দিয়েছো। সূতরাং আমার চেয়ে তোমরাই সেটা ভালো জান।"

হ্যরত আলীর উত্তর তাদের ক্রোধে ঘৃতাহৃতি দিল। তারা তাঁকে শাসিয়ে বলল, "মুহাম্মাদের সন্ধান তাড়াতাড়ি বল, নতুবা তোর রক্ষা নেই।"

হ্যরত আলীও কঠোর কঠে বললেন, "আমি কি তোমাদের চাকর যে তোমাদের শক্তর গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছি? কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছো?" একটু থেমে আলী কয়েকজনের নাম ধরে ডেকে বললেন, "তোমরা আমার সাথে এস। তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ আছে।" কথা শেষ করে হয়রত আলী পথ ধরলেন।

যাদের নাম উল্লেখ করলেন তিনি, তারাও তার পিছু পিছু চললো। তাদের হাতে উলংগ তরবারি। তাদের মনে একটি কীণ আশা, হয়ত হয়রত আলী তাদেরকে মুহামাদের (সা) সন্ধান দিতে নিয়ে চলেছেন।

হযরত আলী এক গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছনে ফিরে ওদের বললেন, "দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।" বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। পেছনের কয়েকজনের অন্তরে তখন 'কি হবে না হবে' অপরিসীম দোলা। তাদের মনে আশস্কাও। উলংগ তরবারি হাতে তারা পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

এমন সময় হযরত আলী বেরিয়ে এলেন। তার হাতে করেকটি
ধন-রাত্মের তোড়া। তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে ধন-রাত্মের
তোড়া তাদের সামনে ধরে বললেন, "নাও, তোমরা নাকি বহুনিন
পূর্বে তোমাদের ধন-রাত্মাদি হযরত মুহামাদের (সা) কাছে গচ্ছিত
রেখেছিলে? তেবেছিলে, গচ্ছিত ধন আর পাবেনা। আজ তিনি
তোমাদের অত্যাচারেই দেশত্যাগী হয়েছেন। কিন্তু তোমাদের
গচ্ছিত সম্পদ তোমাদের হাতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।
এই নাও তোমাদের গচ্ছিত ধন।"

এই কুরাইশরা যে এত শক্ষতার পরও তাদের ধন-রত্ব ফিরে পাবে, সে কথা কল্পনাও করেনি। তাই তারা বিশ্বয় বিমৃঢ় হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ 'সত্যই কি আল-আমীনের ন্যায় বিশ্বাসী ও সতাবাদী লোক বিশ্বে আর নেইং তবে কি তিনি সত্য পথেই আছেনং আমরাই ভাত পথে আছিং তাঁকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে পেয়েছি নিঃস্বার্থ প্রেমের আহ্বান-মানুষ হ্বার উপদেশ। আজ তাঁর প্রাণ নিতে এসেছিলাম, প্রাণ নিতে না পেয়ে দিয়ে পেলেন গচ্ছিত ধন-রত্বং আহং মুহামাদ (সা) যদি আমাদের ধর্মদ্রাহী না হতেন, তাঁর পদানত দাস হয়ে থাকতেও আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি ছিলনা।'

#### প্রয়োজন চুক্তির চেয়ে বড় হলো না

বদর যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলছিল তখন মদীনায়। মন্তার দিক থেকে অহরহ খবর এসে পৌচছে, বিপুল সজ্জা আর বিরাট বাহিনী ছুটে আসছে মদীনার দিকে। কিন্তু সে তুলনায় মদীনায় যুদ্ধ প্রস্তুতি কিছুমাত্র নেই। যুদ্ধের সাজ—সরঞ্জাম যেমন স্বর, তেমনি মুসলিম যোদ্ধা সংখ্যাও নগণ্য। প্রতিটি সাহায্য প্রতিটি সহায়তাকারীকেই তখন সাদরে স্থাণত জানানো হচ্ছে সেখানে। এমন সময়ে হ্যাইফা মরুজ্মির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় মহানবীর (সা) দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি গাতফান গোত্রের আবস খালানের গোক। মুসলিম তিনি। কুফরের সাথে ইসলামের শক্তি পরীক্ষার প্রথম মহাসাগরে অংশ নেয়ার আকুল বাসনা নিয়ে তিনি মনীনায় এসেছেন। পথের কত বিপদ মাড়িয়ে, বাধার কত দুর্লঘ্য দেয়াল পেরিয়ে তিনি এসে পৌচছেন মনীনায়। মদীনায় যুদ্ধ আয়োজন দেখে তাঁর চোখ মন জুড়িয়ে গেল।

শান্ত-ক্লান্ত দেহে পরম প্রশান্তি নিয়ে হ্যাইফা দরবারে নববীতে
গিয়ে বসলেন। কুশল বার্তা দিতে গিয়ে মহানবীকে (সা) তিনি পথের
বিপদ আপদ ও অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বললেন,
"পথিমধ্যে কুরাইশরা আমাকে আটক করে বলে মুহাম্মাদের কাছে
যাওয়ার অনুমতি নেই।" আমি বললাম, "মুহাম্মদের (সা) কাছে
নয়, মদীনায় যাছি।" অবশেষে তারা বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে
ছাড়তে পারি। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে, মদীনায় গিয়ে
মুহাম্মাদের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে ত্মি যুদ্ধে যোগ দেবে না।"

"আমি তাদের এ শর্তে রাজী হয়েই তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মদীনায় এসেছি।"

হ্যাইফার শেষ কথাটি গুনেই মহানবী (সা) চৌথ তুলে তাঁর নিকে চাইলেন। বললেন, "তুমি কথা নিয়েছ তাদের যে, তাদের বিরুত্তে যুদ্ধে যোগ দেবে না তুমি?"

হ্যাইফা স্থীকার করলেন। মহানবী (সা) তখন তাঁকে বললেন, "ত্মি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। গৃহে ফিরে যাও। সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর হাতে। আমরা তাঁর কাছেই তা চাইব।"

হুযাইফার চোখে নেমে এল আঁধার। আশা ভংগের দুঃখ, জিহাদে যোগ দিতে না পারার বেদনায় মূষড়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু উপায় নেই। মহানবীর (সা) কাছে প্রতিশ্রুতি ভংগের প্রথম পারার নেই কোন সামান্য উপায়। হুযাইফার চোখের সামনেই মদীনা থেকে যুদ্ধযাত্রা হলো বদরের দিকে। আর মহানবীর (সা) নির্দেশ শিরে নিয়ে হুযাইফা পা বাড়ালেন বাড়ীর পথে।

SEN DICTION AND THE DAY STREET STATE DESIGNATION

ना कांग्र केंद्र दहा कारावत वहता !' तथायाव गांवेगाव गुरं

# মৃত্যু যেখানে মধুর

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা হিজরী সনের কথা। ইসলামী রাষ্ট্র তখন সবেমাত্র শিশু। একজন আরব শেখ নবীর (সা) কাছে এক দৃত পাঠিয়ে বললেন, "আমার দলের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসূক, কিন্তু এখানে উপযুক্ত কোন ধর্ম প্রচারক নেই। আপনি যদি কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন তবে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।" আল্লাহর রাসূল (সা) কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে দিলেন। তারা আরব শেখের অঞ্চলসীমায় পৌঁছামাত্র সেখানের কয়েকজন গোত্রপতি দলবল নিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেললো এবং হয় আত্মসমর্পণ নয় তো মৃত্যু এ দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে বললো। খন্ড যুদ্ধ হলো। একে একে অনেকেই শহীদ হলেন। বন্দী হলেন খুবাইব (রা)। তাঁকে তুলে দেয়া হলো মঞ্চার কুরাইশদের হাতে। নৃশংমতম উপায়ে তাঁকে হত্যা করা হবে ঠিক হলো। নির্নিষ্ট দিনে খুবাইবকে বধাভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য তিনি শেষ অনুরোধ জানালেন। অনুমতি পেয়ে তিনি একটু তাড়াতাড়িই নামায শেষ করলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "জীবনের শেষ নামায একট্ দীর্ঘতর করতেই মৃত্যু পথযাত্রীর ইঙ্ছা হয়। কিন্তু আমি তা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করলাম, পাছে তোমরা মনে কর আমি ভীত হয়ে কালহরণ করছি।" বধ্যমঞ্চে পাঠাবার পূর্বে তাঁকে শেষ বারের জন্য বলা হলো, "এখনও সময় আছে ইসলাম জ্যাগ করে আবার এক নব জীবন লাভ কর।" ধীর শান্ত ও দৃঢ় স্বরে শুনাইব রলগেন, "অসত্যের পথে বেঁচে থাকার চাইতে মুসলমান

হয়ে মৃত্যুকে বরণ করা শতগুণে শ্রেয়। ইসলামে আত্মসমর্পিত জীবনই আমার কাছে সর্বাধিক মৃল্যবান।" উচু বধামঞে দৃঢ় পদক্ষেপে খুবাইব উঠে পেলেন। চার দিক থেকে নির্মমভাবে বর্ণা ও তীর বর্ষিত হতে লাগলো। নির্ভীক খুবাইব নির্বিকার চিত্তে হাসিমুখে রক্তদান করলেন, শহীদ হলেন। দেহ পড়ে রইলো–মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার যাত্রা শুরু ইলো–লোক হতে আনন্দলোকে।

সত্যাধ্য়ী মানুষ বাঁরা জীবন মৃত্যু তাঁদের পায়ের ভূত্য। তাই তাঁরাই বহন করেন সত্যের আপো, সত্যের পতাকা। প্রেরণার আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়েন প্রাণে প্রাণে, সৃষ্টি করেন নব নব প্রাণলোক।

THE SERVED AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

the sold and proper than the local part for the

#### পতাকাবাহী মুসআব

মুসআব। ধনীর দুলাল মুসআব। প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁর জীবন গড়ে উঠেছে সেই মুসআব সত্যের পথ দুঃখের পথ গ্রহণ করে ফকির হলেন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আত্মীয়ম্মজন তাঁর প্রতি বিরূপ। একমাত্র সংল-একমাত্র পাথেয় তাঁর আল্লাহর প্রেম, সত্যের বাণী। **ाँ**क वनी करत दाथा श्ला। (वनरताया निर्याचन हानारना श्ला তীর দেহ ও মনের উপর। বন্দীর শৃংখল ভেঙ্গে একদিন তিনি চলে (भारतन अनुत व्याविभिनियाय वन्ताना पुत्रतिय पुराक्षित्रपत आथि। বহুদিন পর তিনি এলেন মদীনায়। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল অশেষ দারিদ্র, দুঃখ- রেষ্ট্র, কিন্তু অদম্য তার প্রাণশক্তি। পরনে ভালো কাপড় নেই, শতছিনু একটি পোষাক কোন মতে তাঁর দেহের আবক রক্ষা করছে। এমনি ভাবে একদিন একটিমাত্র বস্ত্রে কোনরূপে দেহ ঢাকতে ঢাকতে তিনি পথ চলছেন? হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর এই দুর্দশা নীরবে চেয়ে দেখছিলেন, তার মনে পড়ে গেল মুসআবের देश्र्यभूर्व विमानी कीवरमद कथा। कठ मूर्य, बादाम-बारारमद মধ্যে তার জীবন কেটেছে। আর আজঃ রাসূলের (সা) চোখে অঞ দেখা দিল।

উহদের যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে মৃষ্টিমেয় বিশ্বাসী মুসলমান, কন্যদিকে মঞ্চার কুরাইশগণ। তুমুল যুদ্ধ চলছে। মুসলমানদের পতাকাবাহী মুসআব। কুরাইশদের প্রচন্ড আক্রমণে মুসলমানদের এক সংকটময় মুহূর্ত দেখা দিয়েছে-বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা। নিতীক মুসআব ইসলামের পতাকা হল্তে যুদ্ধের প্রচন্ডতা অথাহা করে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শক্তর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ হল্ত কেটে পড়ে গেল। বাম হাত নিয়ে তিনি পতাকা ধরে রাখলেন। সে হাতও কাটা গেল। নু'হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়ে মুসআব প্রাণপণে ইসলামের পতাকা বুকে ধরে রাখলেন। এ পতাকা নমিত হতে পারে না, যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তা অসম্ভব। অশান্ত মরুবাত্যায় তখন গর্বভরে নিশান উড়ছে। এ নিশান অবহেলিত হতে পারে না। শত ঝড় ঝঞ্চা বয়ে যাক, মৃত্যুর অপ্রান্ত গর্জন জনা যাক, তবু সত্যের পতাকা নমিত লাঞ্ছিত হতে পারে না। কখনও না, প্রাণ গেলেও না। অকম্বাং একটি তীর এসে মুসআবের বক্ষ ভেদ করে গেল। শহীদী রক্তে মরুর বক্ষ রঞ্জিত করে তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী, আছা তীর লাভ করলো অমরত্বের অনিব্রিমীয় আস্বাদ।

जनकी आप अपनाम के जिल्ला अपनाम अस्ति । स्टानाम विकर

APPER MINER OF THE PER PORT OF THE PART

THE RESERVE

## উত্দ প্রান্তরের প্রথম শহীদ

উহদ যুদ্ধ সমাগত। মদীনার এক পর্ণ কুটিরে যুদ্ধসাজে সেজেছেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম। হাসি যেন তাঁর মুখ থেকে উপচে পড়ছে। যুদ্ধে বেকবার আগে তিনি পুত্র জাবিরকে ডেকে বললেন, "পুত্র। আমার অন্তর বলছে, এ যুদ্ধে আমিই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করব।" কথা বলার সময় তাঁর মুখে যে হাসি, তা দেখে মনে হবে যেন তিনি ইদের আনলে শামিল হতে যাছেন।

উহদ যুদ্ধের কঠিন সময়। ভীষণ যুদ্ধ চলছে। হযরত আব্দুল্লাহর কথাই সত্য হলো। তিনি উসামা ইবনে আওয়ার ইবন উবাই এর হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর রক্তাক্ত দেহ লৃটিয়ে পড়ল উহদের ময়দানে। হযরত আব্দুল্লাহ আগেই ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন। তারপর প্রাণহীন তাঁর নেহ যখন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তখনও তাঁর উপর চললো নিপীড়ন। বিকৃত করা হলো তাঁর নেহ। মুখে তাঁর তখনও কিন্তু সেই বেহেন্তী হাসি। আঘাতে আঘাতে বিকৃত তাঁর নেহের দিকে চেয়েই চিৎকার নিয়ে কেনৈ উঠল হযরত আব্দুল্লাহর মেয়ে ফাতিমা। মহানবী (সা) সেদিকে চেয়ে তাকে সান্ধনার সূরে বললেন, "জানাযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতারা তাকে ছায়া দান করছে।"

পাহাড়ঘেরা উহুদের এক প্রান্তে আরও একজন শহীদের সাথে তাঁকে দাফন করা হলো। ছ'মাস পর তাঁর পুত্র জাবির তাঁকে সে কবর থেকে তুলে অন্য আর এক কবরে দাফন করে দিলেন। সে সময়ও তাঁর দেহ ছিল অবিকৃত। মনে হয়েছিল যেন আজই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

উহদ যুদ্ধের বেশ কিছু দিন পরের এক ঘটনা। এক দিন হযরত আব্দুরাহর পুত্র হযরত জাবিরকে কাছে পেয়ে মহানবী (সা। উহদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ তাঁর পিতা সম্পর্কে একটি শুভ সংবাদ দিলেন। বলদেন, "আক্লাহ পর্না ছাড়া সরাসরি কারো সাথে কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।, 'যা চাও ভাই দেরা হবে।' তোমার পিতা উত্তরে বললেন, 'আমার আশা, আর একবার দুনিয়াতে গিয়ে শহীদ হয়ে আসি।' আল্লাহ জবাব দিলেন, 'যে দুনিয়া থেকে একবার আসে, আর ফিরে যেতে পারে না।' অভঃপর তোমার পিতা তাঁর সম্পর্কে গুহী চেয়েছিলেন। সে ওহী আমার কাছে এসেছেঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত।"

## আবদুল্লাহ ও সা'দের অভিলাষ

উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র। যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যা। হযরত আবদুরাহ ইবন জাহাশ গিয়ে সা'দ ইবন রাবীকে বলল, "চল আমরা একত্রে দোয়া করি। আমি দোয়া করব, তুমি 'আমীন' বলবে। আবার তুমি দোয়া করবে, আমি 'আমীন' বলব।"

colle facts and reflect and march set and are empty

देश पुरस्क ताने किन्नु किन गाउन एक प्रतिना अर्थ किन वास्त

প্রথমেই প্রার্থনা করলেন হযরত সা'দ। তিনি দু'টি হাত উর্ধে তুলে বললেন, "হে আল্লাহ, আগামী কালের যুদ্ধে এক ভীষণ যোদ্ধা আমাকে জুটিয়ে দিন তাকে যেন যুদ্ধে পরাজিত করে আমি গান্ধী হতে পারি আর তার পরিত্যক্ত মাল-সম্ভার আমি লাভ করি।" সা'দের এ প্রার্থনায় আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ 'আমীন' বললেন। তারপর জাহাশের পালা। জাহাশ দু'টি হাত তুলে মহা প্রভ্র দরবারে সানুনয় প্রার্থনা জানালেন, "হে আল্লাহ, আগামী কাল যুদ্ধে আমাকে অতি বড় এক শত্রুর মুখোমুখি করুন। আমি যেন সর্বশক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করি এবং অবশেষে যেন শাহাদাতের অমৃত স্থাদ লাভ করতে পারি। শক্ররা যেন আমার নাক–কান কেটে নেয়। পরে কিয়ামাতের দিন আমি যখন আপনার সমীপে উপস্থিত হবো, তখন আপনি জিজ্জেস করবেন, 'আব্দুল্লাহ, তোমার নাক-কান কেন কাটা গেছে?' তখন আমি উত্তর দেবো, 'হে আল্লাহ, আপনার এবং আপনার রাসূলের রাস্তায় কাটা গেছে। তখন আপনি বলবেন, "হ্যাঁ, সত্যিই আমার রাস্তায় কাটা গেছে।" আবদুল্লাহর প্রার্থনা শেষে সা'দ 'আমীন' বললেন।

পরের দিন উহুদের ঘোরতর যুদ্ধে তাঁদের প্রার্থনা অনুসারেই
ঘটনা ঘটল। সা'ন গাজী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তাঁর প্রার্থনা মুতাবিক শহীন হলেন।
সন্ধ্যার সময় যখন শহীদের লাশগুলোর সন্ধান করা হলো, তখন
দেখা গেল, যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমিতে আবদুল্লাহ শহীদ হয়ে পড়ে
আছেন। তাঁর নাক-কান কাটা। তাঁর হাতে তখনও তরবারি ধরা।
কিন্তু শহীদের সে তরবারির অর্ধাংশ ভাঙা।

THE STATE OF THE S

WHEN THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE

rel marile manage to mortisgrate our compe

NEW OFTEN WAS NOTED BY THE DAY OF THE PARTY NAMED

# পিতা, পুত্র, স্বামীহারা এক মহিলা

উহুদের যুদ্ধে রাস্লের (সা) বহু প্রিয় সাধী নিহত হলেন। সত্যের জন্য অকুষ্ঠিত চিত্তে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। সত্যের আহুনে তাঁনের উদ্ধুদ্ধ করেছে অমান বদনে সকল দুঃখ কয় সহা করে প্রাণের শিখা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে। মৃত্যু তাঁদের অমর পোকের সঙ্গীত ওনায়। এ সংগীতে সত্যের পরম আনন্দ তাঁরা লাভ করে। শত বিপদ আপদ শত মৃত্যু পার হয়ে তাঁরা লাভ করেন জীবনের পূর্ণতা। উহুদের যুদ্ধ নবীন মুসলিমদের এই সুযোগ দান করেছিল, মৃত্যুকে বরণ করে অমৃতকে তাঁরা লাভ করেছিলেন। সে এক চরম পরীক্ষার দিন। সংবাদ রটে গেল, এই যুদ্ধে রাস্লুরাহ (সা) শহীদ হয়েছেন। কিল্ তাঁকে সেদিন তাঁর প্রিয় অনুচরগণ মানব দেহের প্রাচীর তুলে রক্ষা করেছিলেন।

ped from end and manufacts from our path pelo

রাস্লের (সা) মিধ্যা মৃত্যু সংবাদে একজন আনসার মহিলা ছুটে চললো মাঠের দিকে। এক জন লোককে দেখে সে জিঞ্জাসা করলো, "রাসূল কি অবস্থায় আছেন?"

শোকটি জানে রাসূল নিরাপদে আছেন, তাই প্রশ্নের দিকে ক্রুক্ষেপ না করে সে বলল "তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন।" মুহুর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। নিজকে সংযত করে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, "রাসূল কেমন আছেন, তিনি কি জীবিত?"

"তোমার ভাইও নিহত হয়েছে।"

মহিলা আবার সেই একই প্রশ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজাসা করল। তথন সে আবার বলল, "তোমার স্বামীও শহীদ হয়েছেন।" সকল শক্তি একত করে মহিলা তিব্দ স্বরে বলল, "আমার কোন প্রমাখীয় মারা গেছে তা আমি জিব্রাসা করছিনে, আমাকে শুধু বল আল্লাহর নবী মুহামাদ কেমন আছেনং" লোকটি উত্তর দিলেন,, "তিনি নিরাপদেই আছেন।" মুহুর্তে মহিলাটির বিবর্ণ মুখে আনন্দের আতাস দেখা দিল। উল্লুসিত হয়ে সে বললো, "আখ্রীয় বন্ধদের প্রাণদান তবে বার্থ হয়নি।"

ব্যর্থ হয় না। কোন দিনই বার্থ হয় না। একটি প্রাণের একটি পবিত্র জীবনের আত্মাহতি সতোর আলোক শিখা, সতোর উদান্তবাণীকে আরও তীব্রতর আরও জ্যোতির্ময় করে তোলে।

মৃত্যু ভয় য়াদের নেই, সাহস ও অটল বিশ্বাস য়াদের বুকে, তাদের জয় সুনিশ্চিত। ইসলামের প্রাথমিক য়ুগে একনল বিশ্বাসী ও নিভীক মুসলমান সকল বাধা-বিপত্তি ও মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করেছিল বলেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে। আশার বাণী, শান্তির বাণী প্রচারিত হয়েছে। আটলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষদেশ পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে শহীদী রভের পুণ্য স্রোতধারার উপর। ইসলাম একটি অজেয় শক্তি। অন্যায়, অন্ধকার ও অল্ব বিশ্বাসের বিরশ্দে এক তীর প্রতিবাদ।

कार्य अपना अने कार्य वास्त्र कार्य है कार्य है कि व

when the fire state provinces to have well and to be

which the many course the second of the second

to distance in the state of the

## 'আমরা কাউকে রাজস্ব দেবার মত অবনত হতে পারিনা'

সমগ্র আরব উপদ্বীপের বাছাই করা সৈনিকদল এক যোগে পদপালের মত ছুটে আসছে মদীনা মনোয়ারার দিকে। ওরা চারনিক থেকে একসাথে মদীনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ইসলামী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

মদীনা রক্ষার জন্য তিন হাজার মুসলমান মহানবীর (সা)
নেতৃত্বে মদীনা শহর যিরে খন্দক কাটছেন। শত্রুরা ছুটে আসছে।
হাতে সময় নেই। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিজনকৈ দশলজ দীর্ঘ প্রেজ
গভীর খন্দক খনন করতে হবে। শীতকাল। বরফজমা ঠান্ডা রাতেও
তাই অবিরাম কাজ চলছে। তিনিদিন থেকে খান্ডয়া নেই। পেট পিঠে
লেগে গেছে। ক্লান্ত-খান্ত স্বাই। কিন্তু মুখে তাদের প্রশান্ত হাসি।
চোখ থেকে তাদের ভক্তি ও আনুগত্যের পবিক্ জ্যোতি যেন ঠিকরে
পড়ছে। ভক্তি গদ গদ কঠে তারা গাইছে,

"আমরা সেই নল যারা মুহাম্মাদের (সা) হাতে শর্পথ গ্রহণ করেছে জিহাদের, যতক্ষণ তারা জীবিত থাকরে।"

মহানবীও (সা) খন্দক কাটছেন। তাঁর পেটও পিঠে লাগা। পাথর বাঁধা পেটে। ভক্ত সাহাবীরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইছেন। তিনি প্রশান্ত হাসিতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাদেরঃ তোমরা তোমাদের দায়িতৃ পালন করগে।

তিন হাজার সাহাবীর অবিরাম শ্রমে ২০ দিনে খন্দক কাটা শেষ হলো। শত্রুরা এসে গেছে। অশান্ত, আদিগন্ত সাগর উর্মির মতো তারা এসে খিরে ফেলল মদীনাকে। মদীনার ছান-আ পর্বতকে পেছনে আর খলককে সামনে রেখে সৈন্য সমাবেশ করলেন মহানবী (সা)।

সমগ্র আরব বাহিনী তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে মদীনা বেষ্টন করল। উমাইয়া ইবন হিছন ফুজারীর নেতৃত্বে গাতফান বাহিনী, তুলাইহার নেতৃত্বে আসাদ বাহিনী এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারবের নেতৃত্বে অবশিষ্ট বাহিনী।

অবরোধ চলছে দিনের পর দিন ধরে। মদীনার তিন দিক থিরে
দাড়ানো আরব বাহিনীর তর্জন গর্জনে মদীনার ভূমিও যেন কাঁপছে।
স্বাং আল্লাহ এ সময়কার দৃশ্য সম্পর্কে বলেছেনঃ "উপর নীচ সব
দিক থেকেই শক্র যখন তোমাদের উপর আপতিত হলো, যা দেখে
তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। আসে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার
উপক্রম হলো, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণা
করতে লাগলে, তখন মুসলমানদের উপর কঠিন পরীক্ষার সময় এল
এবং তাদেরকে সাংঘাতিক রকমের একটি দোদুলামান অবস্থার
ফেলে দেয়া হলো।" ।সুরা আল-আহ্যাব)

অবরোধের তীব্রতা এবং শব্রু বাহিনীর জৌলুস ও আঞ্চালন দেখে মহানবীও (সা) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিত হলেন এই তেবে, যদি মদীনার আনসারদের মনোবল ভেংগে পড়ে। যদি তারা হতাশ হয়ে পড়ে। মহানবী (সা) এই চরম সংকট মৃহুর্তে তাই আনসারদের মনোবলের একবার পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি আনসার সর্দার হয়রত সা'দ ইবন উবাদা এবং সা'দ ইবন মুয়াযকে ভাকলেন। ভেকে তাদের মতামতের জন্য বললেন, "মদীনার উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দেবার প্রতিশ্রুতি করে আমরা গাতফান বাহিনীকে অবশিষ্ট আরব বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি।" আনসার স্পারদ্বর শান্তভাবে মহানবীর (সা) প্রস্তাব জনলেন।

তনে ধীর কঠে আর্থ করলেন, "এটা যদি আল্লাহর ছকুম হয়, তাহলে অস্থীকার করার উপায় নেই। আর যদি রায় বা ব্যক্তিগত অভিমত হয় তাহলে আমাদের নিবেদনঃ ইসলাম আমাদেরকে যে মর্যাদায় অভিষক্ত করেছে, তা নিয়ে আমরা কাউকে রাজস্ব দেবার মত অবনত হতে পারি না।"

মহানবী (সা) আশ্বন্ত হলেন। নিশ্চিত হলেন, এই উন্নত শির বাহিনীর কাছে শুক্ত পক্ষের বিশাল শক্তি বুদুদের মত মিশে যাবে।

and the state of t

The same analytic company to the last of the last same

STATE OF THE PROPERTY OF THE PERSONS

THE SELECTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF

খন্দকের এক শহীদ

খন্দক যুদ্ধ তথন তরু হয়ে গেছে। মদীনার আউস পোত্রাধিপতি সা'দ ইবন মায়াজ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে রগাঙ্গনে যাজেন। বনু হারেসার দুর্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় দুর্গের উপরে উপরিষ্ট সা'দের মা বললেন, "বাছা, তুমি তো পিছনে পড়ে গেছ, যাও তাড়াতাড়ি।"

যুদ্ধকালে মারাত্মকভাবে তীরবিদ্ধ হলেন মায়াজ। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলোনা। মহানবী (সা। তাঁকে তাড়াতাড়ি মসজিদের সন্নিকটবতী এক তাবুতে নিয়ে এলেন। মায়াজ আর যুদ্ধে যেতে পারলেন না। তীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কিন্তু নিজের দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই, তাঁর বড় চিন্তা, ইসলামের শক্রর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে পারছেন না। আর একটি চিন্তা তাঁর মনকে আকুল করে তুলছিল, তিনি যদি এ আঘাতে মারাই যান, তাহলে ইসলাম বৈরী কুরাইশদের চরম শিক্ষা দেয়ার ঘোরতর যুদ্ধগুলোতে তিনি আর শরীক থাকতে পারবেন না। মায়াজ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন, "হে আল্লাহ, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ যদি অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকে জীবিত রাখুন। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমার খুব সাধ জাগে, কারণ তারা আপনার রাস্পকে কট্ট দিয়েছে, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং মর্কা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। আর যদি কোন যুদ্ধ না থাকে, তবে এ আঘাতেই যেন আমার শাহাদাত লাভ হয়।" থলক যুদ্ধের পর কুরাইশদের সাথে প্রকৃত অর্থে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। মকা বিজয়ের সময় ছোট খাট সংঘর্ষ ছাড়া বড় রকমের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

খলক যুদ্ধ শেষ হলো, হযরত মায়াজ আর সেরে উঠলেন না।
শাহাদাতের দিকে তিনি এণিয়ে চললেন। মসজিলে নববীর তীবৃতেই
তখনও তিনি থাকেন। শাহাদাতের পরম মুহূর্ত একনিন ঘনিয়ে এল
তাঁর। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হযরত মায়াজ। সংবাদ পেয়ে
মহানবী (সা) ছুটে এসে মায়াজের মাথা কোলে তুলে নিলেন। সৌমা
শান্ত, পরম ধৈর্যের প্রতীক আবু বকর (রা। তাঁর মৃতদেহের পাশে
এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমার কোমর ভেংগে গেছে।"
মহানবী (সা) আবু বকরকে (রা) সান্ত্রনা দিয়ে বললেন, "এরপ
কথা বলা চলে না, আবু বকর।" সিংহ হদয় হযরত উমার (রা)
মায়াজের পাশে বসে অঝোরে কাঁদছিলেন। সংবাদ গুনে মায়াজের মা
ছুটে এলেন। তাঁর চোঝে অঞ্চ, কিন্তু মুখে তিনি বললেন, "বীরতৃ,
ধৈর্য ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে সা'ব সৌভাগাশালী হয়েছে।"

किया, देशनाइट नाम किया है। यह कार प्राप्त है अपने

THE MEN MONTHS AND FOREST NAME AND THE WORK OF

Series (series stated of the series of the series of

THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY AND THE PA

## উমার ইবনে ইয়াসিরের নামায

নবী (সা) কোন এক যুক্ত থেকে ফিরছিলেন। এক পাহাড়ী এলাকায় এসে সন্ধ্যা হলো। পাহাড়ের এই উপত্যকায় রাত্রি কাটাবেন বলে তিনি মনস্থ করলেন। তিনি পাহাড় থেকে কিঞ্জিত দূরে সমতল উপত্যকায় তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলেন।

রাত্রিবাসের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে তিনি সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কাফিলা ও সৈন্যদলের পাহারায় আজ কাদের রাখা যাবে?" অমনি একজন মুহাজির ও একজন আনসার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ দায়িত্ আজকের রাতের জন্য আমাদের দিন।" মহানবী (সা) তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টিচিত্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, "পাহাড়ের ঐ এলাকা দিয়ে শত্রু আসবার তয় আছে, ঐ খানে গিয়ে তোমরা দুজন পাহারা দাও।"

মুখাজিরের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন বাশার আর আনসার ব্যক্তির নাম ছিল উমার ইবন ইয়াসির। মথানবীর (সা) নির্দেশ মুতাবিক তাঁরা দুজন পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেলেন। অতঃপর আনসার মুহাজির ব্যক্তিকে বললেন, "আমরা দু'জন এক সংগে না জেগে বরং পালা করে পাহারা দিই। রাতকে দু'ভাগ করে একাংশে ত্মি জাগবে, অপর অংশে জাগব আমি। এতে করে দু'জনের একসঙ্গে ছমিয়ে পড়ার ভয় থাকবে না।"

এই চুক্তি অনুসারে রাতের প্রথম অংশের জন্য মুহাজির আব্দুল্লাহ ইবন বাশার ঘুমালেন। আর পাহারায় বসলেন আনসার উমার ইবন ইয়াসির।

পাশে আব্দুল্লাহ্ ঘুমোচ্ছেন। ইয়াসির বসেছিলেন পাহারায়। তথু শুধু বসে বসে আর কাহাতক সময় কাটানো যায়। অলসভাবে সময় কাটাতে ভাল লাগছিল না তাঁর। কাজেই অযু করে নামাযে দাঁভালেন। এমন সময় পাহাড়ের ওপাশ থেকে আসা শত্রুদের একজনের নজরে পড়ে গেলেন তিনি। এক ব্যক্তিকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর কেউ আছে কিনা তা পরখ করার জন্য আনসারকে লক্ষ্য করে সে তীর ছুড়লো। পরপর দু'টি তীর পিয়ে তার পাশে পড়গ। কিন্তু আনসার অচল অটল ক্রফেপহীন। তৃতীয় তীর গিয়ে ইয়াসিরের পায়ে বিদ্ধ হলো। ইয়াসির তবু অচঞ্চল। এই ভাবে পরপর কয়েকটি তীর এসে তার গায়ে বিঁধন। ইয়াসির তীরগুলো গা থেকে খুলে ফেলে রুকু-সিজদাসহ নামায শেষ করলেন। নামায শেষ করে ইয়াসির আব্দুল্লাহকে ডেকে তুললেন। আবদল্লাহ ভাড়াভাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। দূরে পাহাড়ের এ পার্শে দাঁড়ানো শত্রু একজনের স্থলে দুজনকে দেখে মনে করল, নিশ্চয় আরও লোক পাহারায় আছে। এই ডেবে আর সামনে বাড়তে সাহস পেলো না। পালিয়ে গেল। আবদুল্লাহ জেগে উঠে ইয়াসিরের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন তুমি আমাকে আগেই জাগাওনি?"

আনসার উমার ইবন ইয়াসির বলদেন, "আমি নামাযে সূরা কাহাক পড়ছিলাম। সূরাটা শেষ না করে রুকু দিতে মন চাইছিল না। কিন্তু ভাবলাম, তীর খেয়ে যদি মরে যাই, তাহদে মহানবীর আদিষ্ট পাহারার দায়িত্ব পালন করা হবে না। তাই তাভাতাড়ি রুকু সিজদা করে নামায শেষ করেছি। এ ভয় যদি না থাকত তাহদে মরে পেলেও সূরাটি খতম ন করে আমি রুকুতে যেতাম না।" ৬ ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। হজ্জ্বাতার প্রস্তৃতি জরু হয়েছে আরবের দিকে দিকে। এই মাস থেকে আগামী তিনমাস মকাভূমিতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে, ভূলে থাকবে মানুষ তাদের দ্বেষ–ছন্দ্রের কথা। এই উপলক্ষে মহানবীও (সা) মকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘোষণা করে দিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। আনন্দ আর উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল মদীনায়।

নির্দিষ্ট দিন এলো। যাত্রা করপেন মহানবী (সা)। তিনি তাঁর প্রিয় উট কাসওয়ার পিঠে সমাসীন। সাথে চৌদ্দশ' সাহাবা। যোদ্ধা নয়, তীর্থযাত্রীর বেশ তাদের। সংগে কুরবানীর ৭০টি উট। ছয় বছর আপে মদীনায় প্রবেশ করার পর এই প্রথম তিনি যাত্রা করলেন মকার উদ্দেশ্যে কাবা'র পথে।

তিনি মন্তার সন্নিকটবতী 'আসফান' নামক স্থানে পৌছে ভনতে পেলেন, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু মহানবী (সা) তো কোন যুদ্ধের জন্য আসেননি। তিনি সোজাসুজি কুরাইশদের সমুখীন না হয়ে অন্য পথ ধরে মন্তার এক মঞ্জিল দূরে হলাইবিয়া নামক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। স্থানীয় 'ঝোজা' গোতের দল নেতা বুদাইলের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন য়ে, কুরাইশরা তাঁকে কিছুতেই মন্ধা প্রশে করতে দেবে না, গ্রয়োজন হলে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ গ্রস্তুত তারা। মহানবী (সা) বুদাইলকে মন্ধায় পাঠিয়ে কুরাইশদেরকে তাঁর শান্তি কামিতা ও আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। কিন্তু ফল কিছুই হলোনা। মুসলমানদের পর্যবেদ্ধণের জন্য

'ওবওয়া' ও 'বেলওয়া' গোতের দলনেতাসহ কয়েক ব্যক্তি হদাইবিয়া গ্রামে এলো। তারাও গিয়ে মহানবীর (সা) সদিচ্ছা সম্পর্কে কুরাইশনেরকে অবহিত করল। কিন্তু তাদের গোঁ দূর হলোনা। মহানবী (সা) তাঁর সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তার প্রিয় উট কাসোয়ার পিঠে থিরাশ নামক সাহাবীকে মঞ্চায় পাঠালেন। কিন্তু তাঁর এ ওডেচ্ছার তারা জবাব নিল মহানবী (সা) উটের ক্ষতি সাধন করে। আর কয়েকটি গোতের হস্তক্ষেপে 'থিরাশ' কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন হুদাইবিয়ায়।

অবশেষে মহানবী (সা) হয়রত উসমানকে কুরাইশনের সাথে কথা বলবার জন্য মকায় পাঠালেন। আলোচনার ফলাফল জানার জন্য মুসলমানরা হয়রত উসমানের আগমণ পথের দিকে চেয়ে রইলেন–গড়িয়ে গেল ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু হয়রত উসমানের দেখা নেই–দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য মরুপথ নির্ভন পড়ে আছে সামনে। উদ্বো ও আশংকা ছড়িয়ে পড়ল গোটা কাফিলায়। এমন সময় খবর এলঃ হয়রত উসমান নিহত হয়েছেন।

শোকের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে। বিশিষ্ট সাহাবী মহানবীর (সা) জামাতা, ইসলামের অতন্ত্র সৈনিক হজরত উসমানের শোকে মুহামান মুসলমাননের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলঃ এ তো উসমানের হত্যা নয়—সতোর হত্যা। সত্য ও মিৎ্যার চিরন্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। কেন তারা এ আঘাতকে নীর্বে সহা করে যাবেং উত্তেজনা ও শপ্থে দৃশ্ভ হয়ে উঠলো প্রতিটি মুসলমান।

মহানবীর (সো) দৃঢ় কণ্ঠ ধ্বনিত হলঃ "আমাদেরকে অবশাই উসমানের রক্তের বদলা নিতে হবে।" মহানবীর (সা) এ উক্তি হুদাইবিয়ার উপস্থিত ১৪০০ বিশ্বাসীর হৃদয়কে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় আকুল করে তুলল। মহানবী (সা) একটি বাবলা গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। দৃষ্ট শপথে দৃঢ় ১৪০০ সৈনিক একে একে মহানবীর (সা) হাতে হাত রেখে শপথ নিলেন, "হ্যরত উসমান হত্যার বদলা আমরা নেব। আমরা মরে যাব, তবু লড়াইয়ের মাঠ থেকে পিছু হটব না।"

শক্ত দেশে শক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় ১৪০০ মুজাহিদ। যুদ্ধের কোন অস্ত্রশস্ত্রই তাঁদের কাছে নেই, আছে ওধু আত্মরাক্ষার জন্য একটি করে তরবারি। তবু শক্তর মুকাবিলা ও জন্যায়ের প্রতিকারেরই শপথ নিলেন তাঁরা। তাঁদের এ শপথের নির্ভরতা ছিল অস্ত্রের উপর নয়-ঈমানের উপর, ঈমানী শক্তির উপর। আর ঈমানের শক্তি অস্ত্র বলের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী, বাবলা গাহের সেই শপথ তা ফণকাল পরেই প্রমাণ করে দিল। প্রমাণ করে দিল, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানরা যদি আজ্মোৎসর্গিত হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য কত দ্রুত নেমে

মুসলমানদের শপথের কথা যথা সময়ে মন্ধায় পৌঁছল। কুরাইশ বিবেক এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুসলমানদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধান্ত না থাকলেও এবং তারা নগণ্য সংখ্যক হলেও তানের ভীষণ শপথের কথা কুরাইশদের ভীত করে তুলল। তারা মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য দেখেছে। জেনেছে তারা যে মুসলমানরা না মেরে মারা যায় না। সুতরাং তারা তাদের ভুল সংশোধন করল। বন্দীনশা থেকে ছেড়ে দিল উসমানকে। তার সাথে সাথে কুরাইশরা বাড়িয়ে দিল সন্ধির হাত মুসলমানদের কাছে। মহানবীর (সা) সাথে হুদাইবিয়া থামে এসে সাক্ষাত করল কুরাইশ প্রতিনিধিরা।

বারবার প্রতিনিধি প্রেরণ এবং পুনঃপুনঃ অনুরোধ কুরাইশদের যে যুদ্ধত্যুক্তা মেটাতে পারেনি, পারেনি তাদের যে বিবেক বোধ জাগ্রত করতে, ঈয়ান দীপ্ত বাবলাতলার শপথ তা সম্ভব করে দিল।

## নীতিই উর্ধে স্থান পেলো

মকার কিছু দূরে হদাইবিয়া গ্রাম। বিরাট এক বৈঠক বসেছে। বৈঠকে রয়েছেন মহানবী (সা) এবং উল্লেখযোগ্য সব সাহাবী। মুশরিক কুরাইশদের পক্ষ থেকে রয়েছে কয়েকজন প্রভাবশালী সরদার। হদাইবিয়া সঞ্জির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু তখনও লিখা তক্ত হয়নি। এমন সময় মকা থেকে আবু জালাল এসে সেখানে হাজির হলো। তার হাতে-পায়ে শিকল। সারা গায়ে তার নির্যাতনের চিহ্ন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে তাকে ফিরিয়ে আনার জনা তার আত্মীয়-স্বজন তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। কত দিন আর নির্যাতন সইবে সে। মুক্তির আশায় সে পাগল হয়ে উঠেছিল। এই সময় সে জানতে পারে, মহানবী (সা। তাঁর চৌদ্দশ সাহাবাসহ হদাইবিয়া পর্যন্ত এসে যাত্রা বিরতি করেছেন। অনেক আশা তার মনে, একবার কোন ক্রমে যদি মহানবীর (সা) কাছে পিয়ে সে পৌছতে পারে, তাহলেই তার জীবনে এসে যাবে চির মুক্তির সুবহে সাদিক। আবু জান্দাল হদাইবিয়ার সে বৈঠকে হাজির হয়ে মহানবীকে (সা) তার সব কথা জানিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। আব্ জান্দালের নির্যাতনের কাহিনী গুনে উপস্থিত মুসলমানদের মনে বেদনার তরংগ বয়ে গেল।

আবু জান্দাল হুদাইবিয়ার বৈঠকে পৌছার পর পরই আবু জান্দালের পিতা সুহাইল তার মুখে কয়েকটি চপেটাঘাত করল এবং আবু জান্দালকে তার হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য মহানবীর (সা) কাছে দাবী জানাল। সে বলল, 'হুদাইবিয়া সঞ্জির শর্তানুসারে আবু জানালকে আপনারা রাখতে পারেন না। তাকে আপনারা ফিরিয়ে দিতে বাধা। (হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মঞ্জার কোন লোক মুসলমান হয়ে কিংবা অন্যভাবে মুসলমানদের আশ্রয়ে গেলে তাকে মন্তাবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

সৃহাইলের কথা ভনে মহানবী (সা) বললেন, 'সন্ধি এখনো লিখিত হয়নি, স্বাক্ষর তো হয়ইনি। সূতরাং এর শর্ত এই মৃহ্র্ডে মেনে নেয়া কি খুবই জরুরী?'

সুহাইল কিন্তু নাছোড় বালা। সে বলল, 'সন্ধি লিখিত ও স্বাক্ষরিত না হলেও কথা তো পাকাপাকি হয়ে গেছে। সতরাং আবু জালালকে আমি অবশ্যই ফিরে পাব।'

মহানবী (সা) সুহাইলের কথার জবাব দিলেন না। সুহাইলের কথা যে অমূলক নয়, তা তিনি জানেন। যা উভয় পক্ষে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। চিন্তিত হলেন তিনি। মহানবীকে (সা) নীরব থাকতে দেখে মুসলমানরাও আশংকিত হয়ে গড়লেন। কি জানি, তাদের এক ভাইকে নাকি আবার কাফিরদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হয়। মহানবী (সা) অত্যন্ত নরম ভাষায় আবু জালালকে ফেরত না চাইবার জন্য সুহাইলকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মহানবীর বিনীত প্রার্থনাতেও সুহাইলের মন গলল না।

মহানবীর (সা) সামনে তখন উভয় সংকট। একদিকে সন্ধির শর্ত রক্ষা, অন্যানিকে একজন মুসলমানকে কাফিরদের হাতে ফেরত না দেয়া। সন্ধির শর্ত যেহেতু আগেই নির্ধারিত হয়েছে, তাই সন্ধির শর্ত পালনই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠল। আবু জান্দাল যখন বুঝল যে, তাকে পুনরায় কাফিরদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন সে করুণভাবে কেনৈ উঠল। বলল, "আমি মুসলমান হয়ে আপনাদের কাছে আশ্রয় নিলাম। আর আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কত অত্যাচার, কত যন্ত্রণা যে আমাকে ভোগ করতে হয়, তাতো আপনারা জানেন না।"

আবু জালালের কথা শুনে উপস্থিত প্রতিটি মুসলমানের চোথ অক্রপজি হয়ে উঠল। মন তাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, না আমাদের তাইকে আমরা ফিরিয়ে দেব না। দরকার হলে, তাকে রক্ষার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করব। কিন্তু মহানবীর (সা) সৌম্য শান্ত ভাবনার গভীরে নিমজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে তারা কিছুই বলতে পারল না।

ব্যথা—বেদনার রাজপথ বেয়ে আবু জালালকে বিদায় দেবার সময় মহানবী (সা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আবু জালাল, আল্লাহর নামে ধৈর্য ধর, আল্লাহই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।" চোধ মুছে আবু জালাল আবার ফিরে চলল মন্ধায়। ন্যায়— বিচার ও স্বীকৃত নীতিবোধকে এ ভাবেই মুসলমানরা সব সময় সবার উর্ধে স্থান নিয়েছেন।

THE RESIDENCE OF STREET STREET, STREET

a to one managery water with the pair

THE WORLD THE SECOND PROPERTY HAVE THE

to see the see out of the secret of the

## পরাজিত হুনাইনের বিজয়ের ডাক ঃ হে বৃক্ষতলে শপথকারীগণ

মক্কা ও মদীনার মধ্যবতী হনাইনের পার্বত্য অঞ্চল আওতাস।
আরবের বিখ্যাত হাওয়ায়েন ও সাকিফ গোত্র তাদের অন্যান্য
মিত্র গোত্রসহ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে শিবির
গোত্ত্ছে। তারা চায়, মকাজয়ী ইসলামী শক্তির উপরে শেষ এবং
চ্ডান্ত আঘাত হানতে। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে তাদের নারী,
শিশু এবং বৃদ্ধদেরকেও। উদেশা, এদের বিপদ ও ভবিষ্যুক্ত চিন্তা
করে যাতে কেউ যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ না করে। হাওয়ায়েন ও
সাকিফ গোত্রের বিখ্যাত তীরন্দাজরা গিরিপথ ও গিরিখাতগুলোতে
গোপন অবস্থান গ্রহণ করেছে।

CHANGE STREET STREET, CHIEF PAIN OF THE CHANGE

অন্তম হিজরী। শাওয়াল মাস। মহানবীর (সা) নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী হাওয়াযেন ও সাকিফ বাহিনীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। মহানবী (সা) এই প্রথমবারের মত একটি মিশ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। মুসলিম বাহিনীতে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিম ছাড়াও প্রায় দু' হাজারের মত এমন লোক শামিল ছিল যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে মুসলিম সৈন্যদলের অপ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে হিলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। তাঁর অধীনের অধিকাংশই ছিল অতিমাত্রায় উৎসাহী নব্য নীক্ষিত তরুণের দল। সুসজ্জিত ও বিশাল মুসলিম বাহিনীর মনে সেদিন এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হলোঃ 'আজ আমাদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন সাধ্য কার্য়'

যুদ্ধ শুরু হলো। হাওয়াযেনদের তীর বৃষ্টি গোটা প্রান্তরকে ছেয়ে ফেলল। অগ্রবর্তী বাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দিল। সে বিশৃংখলা সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাহিনীতে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবাই ছুটে পালাতে লাগল। সমহ যুদ্ধের ময়দানে শুধু এক ব্যক্তি তাঁর জায়গায় স্থির ও অটলভাবে লাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মহানবী (সা)। ময়দানের এক প্রান্তে তখন হয়রত উমার (য়া)। তলোয়ার থেকে একজন কাফিরের রক্ত মুছতে মৃছতে আবু কাতাদাহ (য়া) তাঁর সমীপবতী হয়ে বললেন, "মুসলমানদের অবস্থা কিঃ" সিংহ হৃদয় হয়রত উমার (য়া) অবনত মুখে শান্ত কঠে বললেন, "এটাই আল্লাহর ফায়সালা ছিল+"

বৃষ্টির অবিরাম ধারার মত তীর ছুটে আসছে। এই তীরবৃষ্টির
মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন মহানবী (সা)। তিনি চারদিকে
চোখ ফিরিয়ে দেখলেনঃ শূণা মাঠ, কেউ কোথাও নেই। তিনি ধীরে
ধীরে দক্ষিণ দিকে চোখ ফিরালেন। তাঁর দরাজকঠে ধ্বনিত হলোঃ
'হে আনসারবৃন্দা' সঙ্গে সঙ্গে সে শূণা প্রান্তর পেরিয়ে উত্তর এলঃ
'আমরা উপস্থিত আছি।' মহানবী (সা) বাম দিকে তাকিয়ে সে
একই আহ্বান জানালেন। দক্ষিণের সে উত্তর এল বাম দিক
থেকেও। এর পর মহানবী (সা) তাঁর বাহন থেকে নেমে পড়লেন। এ
সময় হযরত আন্বাস (রা। এসে পড়লেন। মহানবীর (সা) নির্দেশে
হযরত আন্বাসের (রা) সুউচ্চকঠে ধ্বনিত হলো, "হে আনসারবৃন্দ!
হে বৃক্ষতলে শণথকারীগণ।"

এই মর্মস্পদী আহ্বান কর্ণকুহরে পৌছার সাথে সাথে ঝড়ের বেগে মুসলিম সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল। সর্বাগ্রে পৌছার আকাংখার এমন ভিড় জমে গেল যে, অনেকের পক্ষে ঘোড়ার চড়ে আসা সম্ভব হলো না। তারা ঘোড়া ফেলে রেখে আবার অনেকে শরীরটাকে হালকা করার জন্য গায়ের বর্ম ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাগল প্রায় ছুটে এল যুদ্ধ ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় কিছু নিখাদ হয়ে ফিরে আসা মুসলিম বাহিনী বদর, উহদ ও খলকের সেই রূপ আবার ফিরে পেল। মুহুর্তে ছুরে পেল যুদ্ধের মোড়। সমগ্র আরবের অদিতীয় দুর্ধর্ম তীরলাজ হাওয়াযেন ও সাকিফদের তীরের প্রাচীরও আর মুসলমানদের অগ্নগতি রোধ করতে পারলো না। সাকীফ গোতের প্রধান সেনানায়ক উসমান ইবন আবদুরাহ নিহত হলো। শত্রুপক রবে ভংগ দিয়ে পালাল। যারা পালাতে পারল না তারা বন্দী হলো। এই হুনাইনের যুদ্ধে ছ'হাজার শত্রু বন্দী হল এবং চন্দিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগ—ছাগী ও চার হাজার উকিয়া চান্দী মুসলমানদের হাতে এসে পড়ল।

## জিরানা শিবিরের বন্দী মুক্তি

তায়েফের সন্নিকটবর্তী জিরানা পোকালয়। ছনাইন যুদ্ধের ছ'হাজার বন্দী এখনও জিরানার মুসলিম শিবিরে বন্দী। তায়েফের অবরোধ শেষ করে মহানবী (সা) ফিরে এলেন জিরানার শিবিরে।

SAME AND THE PART OF SAME AND ADDRESS OF THE PART OF T

জিরানায় যারা বন্দী ছিল সবাই হাওয়াযেন গোতের লোক।
হাওয়াযেন গোতের একটি শাখা বনু সা'দ। এই বনু সা'দ মহানবীর
(সা) দুধমাতা হালিমার কবিলা। এদের সাথেই হেসে—ধেলে
মহানবীর (সা) শিশুকালের ৫টি বছর কেটেছে। বনু সা'দ কবিলার
লোকেরাও হাওয়াযিনদের সাথে বন্দী ছিল জিরানায়।

মহানবী (সা) জিরানায় ফিরে এলে হাওয়ায়েন্দের একটি
সম্মানিত প্রতিনিধিদল মহানবীর (সা) সাথে এসে নেখা করলেন।
প্রতিনিধি দলের নেতা যুহাইর ইবন সা'দ মহানবীর (সা) কাছে এসে
আরজ করলেন, "যারা বন্দী শিবিরে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে
আপনার ফুফু ও খালারাও রয়েছেন। খোলার কসম, যদি আরবের
স্লতানদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের বংশের কারো দুধ পান
করতেন, তাহলে তার কাছে আমাদের অনেক আকাংখা আবদার
থাকতো। আর আপনার কাছ থেকে আমরা আরও বেশী আশা
রাখি।"

মহানরী (সা) সাগ্রহে তাদের কথা গুনলেন। বোধ হয় তার মন ছুটে গেল সুদূর অতীতের এক দৃশ্যে। ভেসে উঠল তাঁর চ্যেখে, হাওয়াযেনদের উপত্যকা ও প্রান্তর ভূমি। ফুফু-খালা যারা বনী তাঁদের স্নেহ তাঁকে কতইনা শান্তির স্লিঞ্চ পরশ বুলিয়েছে। কিন্তু তিনি তো কোন রাজা নন, কিংবা নন কোন ভিটেটর অথবা স্বেচ্ছাচারী সম্রাট। সব মুসলমানের স্বার্থ ও মতামত যে বন্দীমুক্তির সাথে জড়িত সে বন্দীদের তো তিনি তাঁর একার ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারেন না। এ অধিকার সকলের, সকলের সামনেই এটা পেশ করা দরকার। মহানবী (সা) শান্ত স্লিঞ্চ কণ্ঠে বললেন, "যুহাইর! যুদ্ধ বন্দীদের উপর আবদুল মুন্তালিবের বংশধরনের অধিকার যতটুকু, তা আমি এই মুহূর্তে ত্যাগ করছি। আর অন্যান্য সকল যুদ্ধ বন্দীর মুক্তির জন্য যোহরের নামাযের পর সমবেত মুসলমানদের কাছে আবদেন কর।"

সে দিনই যোহরের নামাযের পর হাওরাযেনদের প্রতিনিধি দলটি এসে মুসলমানদের সামনে দাঁড়াল। আবেদন জানাল তারা বন্দীদের মুক্তির জন্য আগের মত করেই। মহানবী সোঁ। ঠিক আগের মত বললেন, "আমি আমার কবিলার শোকদের অধিকার রাখি, আমি তাদের দাবী পরিত্যাগ করছি। আর মুসলমানদের সকলের কাছে সমস্ত বন্দীর মুক্তির জন্য সুফারিশ করছি।" সমবেত আনসার ও মুহাজির সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, "আপনার কবিলার মত আমাদের অধিকারও আপনার উপর অর্পিত হলো।" এর পর মহানবী সোঁ। ছ'হাজার বন্দীর সকলকেই মুক্তি দিলেন। মহানবী সোঁ। ইছ্ছা করলে সব বন্দীকে আগেই নিজের ইছ্ছার মুক্তি দিতে পারতেন। কেউ—ই প্রতিবাদ করতোনা। কিবো অসন্তুইও হতো না কেউ। কিবু সব যুগের সব মানুষের আদর্শ মহানবী তা করেনি। মুসলমানদের শাসক, অধিনায়ক বাঁরা তাঁরা মুসলমানদেরই একজন হবেন, তাঁর অধিকারের সীমাও সকলের চেয়ে বেশী কিছু হবে না, এ উজ্জল শিক্ষাই চিরন্তন করে রাখলেন তিনি পৃথিবীতে।

#### মুতার রণাংগনে আত্মত্যাগ

 মুতার যুদ্ধ ক্ষেত্র। সিরিয়ার রোমক শাসক ওরাহবীলের নেতৃত্বে এক লক্ষ রোমক সৈন্য দভায়মান। যুদ্ধক্ষেত্রে এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ দাঁড়িয়ে। মুসলিম বাহিনীর নেত্তু করছেন যায়েদ ইবন হারেসা। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি যায়েদ শহীদ হলেন। মহানবীর ।সা। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন জাফর ইবন আবী তালিব। এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের এক অন্তুত অসম যুদ্ধ চলছে। জাফরের এক হাতে পতাকা, অন্য হাতে তার তরবারি। তীষণতর যুদ্ধে মেতেছেন তিনি। যুদ্ধে প্রথমে তার ডান হাত কাটা গেল, পরে বাম হাত। তার বাম হাত ছিত্র-হওয়ার সাথে সাথে পিছন দিক থেকে এক আঘাত এসে পড়ল তাঁর দেহে। দ্বিখভিত হয়ে তলে পড়ল তাঁর দেহ। জাফর যখন শহীদ। হলেন, তখন মহানবীর (সা) মনোনীত পরবর্তী সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক কোণে বসে এক টুকরা গোশত খাচ্ছিলেন। দু'নিন আগে যুদ্ধ ওরু হওয়ার পর আর তিনি কিছু খাননি। তিনি যখন খাচ্ছিলেন, সে সময় তাঁর নামে ডাক এল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে গোশত ফেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁডালেন। নিজকে সম্বোধন করে বললেন, "জাফর শহীদ হয়ে গেল, আর ভূই এখনো দুনিয়ায় ব্যক্ত।"

অতঃপর আবদুল্লাই ইবন রওয়াহা সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করলেন। ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপুত হয়ে পড়লেন তিনি। এক আঘাতে তাঁর একটি আঙ্গুল কেটে গেল। মুহুর্তের জন্য আবদুল্লাহ ইবন রওয়হা একটু দমে গেলেন। বোধ হয় একটু বিধা কিংবা ভয় এল তার মনে। কিন্তু বিধা–ভয় ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'হে অন্তর, এখন কিসের জন্য এ চিন্তা! স্থাঁ! আচ্ছা, তাকে তালাক। গোলাম! তাকে আয়ান করে দিলাম। বাগবাগিচা! ঐগুলো আল্লাহর রাস্তায় সদ্কা করে দিলাম।'

আবদুল্লাই ইবন রওয়াহার নেতৃত্বে ভীষণতর সংগ্রাম চলতে লাগল 'মুত্য' রণাঙ্গনে।

মৃতা যুদ্ধে যাত্রা করার সময় আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা বলেছিলেন, "আল্লাহর দরবারে আমার গুনাহর জন্য মাফ চাঙ্কি। আমার জন্য এমন তরবারি আসুক, যবারা ঝরনার মত আমার রক্ত প্রবাহিত করা হবে কিংবা শত্রু এমন বর্শা দিয়ে আমাকে আঘাত করবে যা আমার হৃদপিত বিদীর্ণ করে দেবে এবং লোকেরা আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, আল্লাহ তোমাকে কৃতকার্য এবং তার প্রিয় হিসেবে গ্রহন কর্লন। বস্তুতঃ তুমি তো প্রিয় এবং সফলকাম্ই ছিলে।"

আবদুরাহ ইবন রওয়াহার এ আকাংখা সফল হয়েছিল।
শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা তিনি পান করেছিলেন। হয়রত আবদুরাহ
ইবন উমার বলেন, "য়ুদ্ধের পরে যখন আমরা দাফনের জনা
আবদুরাহ ইবন রওয়াহার লাশ সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম; তখন
দেখা গেল, তাঁর শরীরের উপরিভাগে ১০টি জঘম রয়েছে।" য়ায়েদ,
জাফর, আবদুরাহ এবং জানবাজ মুজাহিদদের এই আবতাগিই
এক লক্ষ রোমক সৈনাের মনে দার্জন বিশ্বয় ও ভয় সৃষ্টি করেছিল।

#### জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য আয়াত নায়িল করতে হলো

৬৩৫ সাল। নভেম্বর মাস। আরবে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। তার উপরে অবিশ্বাস্য রকমের গরম। বালুময় দেশ আরব। এই বালুর উপরই নামছে আগুনঝরা রৌদ্র। মরুভ্মি-প্রান্তের শীর্ণ পাছগুলো ঝলসে যাছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে অসহ্য গরম, এই দুইয়ে মিলে গোটা আরবে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এমনি সময়ে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এল মদীনায়। মারাম্বাক সংবাদ। সিরিয়া থেকে সদ্য ফিরে আসা একদল ব্যবসায়ী মহানবীকে (সা) এসে জানাল, রোম সম্যাটের এক বিরাট বাহিনী জমায়েত হয়েছে সিরিয়া সীমান্তে। আরবের বিখ্যাত যোহা গোত্র গাসসান, কথম ও জুয়ম গিয়ে মিশেছে ওদের সাথে। রোমান সম্যাটের ৪০ হাজার সৈন্য এদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে ছুটে আসছে। তাদের অগ্রবাহিনী আরব সীমান্তের 'বলকা' পর্যন্ত এসে গেছে।

রোম সমাটের এমন একটা মতিগতি যে আছে এবং আরবের কিছু গোত্রও যে তাদের উল্লানি দিয়ে চলেছে এ খবর মনীনায় ইতোপূর্বেও এসেছে। সূতরং এ খবর পেয়েই মনীনায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু এ যুদ্ধযাত্রা ছিল বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ অধিকাংশেরই সংগতি ছিল তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খোড়া, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদিও তানের ছিল না। মহানবী (সা) যুদ্ধ ফাতে যথাসাধ্য দান করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানালেন। এ আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত উসমান (রা)
৩শা উট দান করলেন, হযরত উমার ফারক (রা) দান করলেন
তার সম্পদের অর্ধেক। জার হযরত আবুবকর (রা) দান করলেন
তার সব কিছু। এভাবে যাদের সাধ্য ছিল সবাই দান করলেন। কিছু
সব প্রয়োজন ভাতে পূরণ হলো না। অনেকের যুদ্ধযাত্রার সর্বনিম্ন
প্রয়োজনও পুরণ হলো না। স্তরাং তালেরকে তাবুক অভিযান থেকে
বিরত রাখার সিদ্ধান্ত হলো।

याता युष्ट्याचा (थर्क वाम भड़न जारमत भूमी ह्वातर कथा। বিশেষ করে মুনাফিক ও ইহুদীরা অসহ্য গরমে অকল্পনীয় পথ চলার কষ্টের কথা বলে মুসলমানদেরকে বিদ্রান্ত ও দ্বিধার্যন্ত করে তোলার গোপন প্রচেষ্টায় রত ছিল। স্তরাং আর্থিক অনটন ও অসহ্য গরমের মধ্যে পথ চলার কষ্টের কথা শরণ করে মুদ্ধে যোগ দানের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করায় তারা আনন্দিত হবে, এটাই ছিল স্থাভাবিক। কিন্তু মুসলমানদের প্রকৃতিই আলান। তাই উভৌটাই ঘটল। যারা যুদ্ধ যাত্রার লিষ্ট থেকে বাদ পড়ল, তারা এসে মহানবীর সো। কাছে কোঁদে পড়ল। জিহানে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে তারা কিছুতেই বঞ্চিত থাকতে চায় না। তাদেরই অন্যান্য ভাই যখন খোদাদোহীদের সাথে মরণপণ সংগ্রামে রত থাকবে, তখন তারা গৃহকোণে নারীর মত বলে বলে সময় কাটাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। তাদের জিহাদের ব্যাকুলতা দেখে স্বয়ং মহানবী (সা। অভিভূত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কুরআনী আয়াত নাযিল হল তাদের সান্তনা দেয়ার জনা। কুরআনে ঘোষণা হল, "আর সেই লোকদের কোন গুণাহ নেই, যখন তারা তোমার কাছে এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলছ, "আমার কাছে তো কিছুই নেই, যার উপর তোমাদের আরোহন করাই," তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় তাদের

চোখ থেকে অঞ্জর ধারা বইতে থাকে এই অনুভাগে যে, ভালের ব্যয় করার কোন সম্বল নেই।"

আল্লাহর রাজায় জীবন দেয়ার জন্য স্বাধস্ত্ত এমন
মুসলমানরাই পূর্বজাটলান্টিকের নীল জনরাশি থেকে প্রশান্ত
মহাসাগরের মিলানাও দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ইসলামের ঝাতা উড্ডীন
করেছিল।

the state of the s

THE RESERVE OF THE PART OF THE PARTY OF THE

### মহানবীর (সা) দৃত মাথায় এক টুকরি মাটি নিয়ে ফিরলেন

পারস্য সমাট খসক তথন সিংহাসনে সমাসীন। তাঁর প্রতাপে চারদিক প্রকল্পিত। ভাভারে তাঁর অফুরন্ত হীরা, জহরত, মনিমুক্তা। পর্বিত সমাট ভাবেন, তাঁর সামাজ্য যেমন অজয় অক্ষয়, তেমনি তাঁর ধন—সম্পদের কোন শেষ নেই। এই সমাট খসকর কাছেই গেলেন রাস্লুল্লাহর দৃত। রাস্লের সো। একটি পত্র ছিল তাঁর সাথে। পত্রে রাস্লুল্লাহ সো। সমাট খসকরে অহেবান জানিয়েছিলেন সত্যের দিকে। সমাট খসক মহানবীর সে চিঠি পাঠ করলেন। পাঠ করে জোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, "তোমাদের এত বড় স্পর্বা। পারস্যের একছত্র অধিপতি বিশ্বের প্রেষ্ঠ সমাট খসকর দরবারে ধর্ম কথা নিয়ে আসতে সাহস করেছো? তোমরা তো অতান্ত ঘৃণিত ও নীচ লোক।"

দৃত সহাস্যে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণিত ছিলাম। অতঃপর আমাদের মাঝে এলেন একজন মহামানব মহানবী। তিনি আমাদের সত্যোর সন্ধান দিলেন। আমরা উন্নত হয়ে উঠলাম। আপনি যদি তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন, তবে আমরা ভাই ভাই। নচেৎ অসত্যের সাথে সত্যের ঘলু অনিবার্য।"

পর্বিত সমাট খসরু মহানবীর দূতের এই কথা গুনে বারুদের ন্যায় জুলে উঠলেন। বললেন, "ওহে কে আছ, এর মাথায় পারস্যোর এক টুকরি মাটি উঠিয়ে দাও। সম্রাট খসরুর দরবারে এসে এমন ভালো লোক খালি হাতে ফিরে যাবে, তা বড়ই অশোতন।" অবিলম্বে এক টুকরি মাটি এনে পারসিকেরা মহানবীর দূতের মাথার চাপিয়ে দিল। সকৌতুকে সমাট খসরু বলদেন, "যাও, এ ভাবেই তোমরা পারসিকদের দাসতু করবে।"

পাহাবা সে মাটির টুকরি আর মাথা থেকে নামালেন না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারসা থেকে হিজায়ে উপস্থিত হলেন। মাথায় টুকরি, পরিশ্রান্ত দেহ। কিন্তু মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি হাজির হলেন মহানবীর নিকট। বললেন, "ইয়া রাস্পাল্লাহ (সা), আমি পারসিকদের নিজহাতে দেয়া মাটি মাথায় তুলে নিয়ে এসেছি।"

স্তনে মহানবীর মুখমতল স্বগীয় হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন তিনি, "উত্তম, ইনশায়াল্লাহ এটাই হবে। অচিরেই সে দেশের মাটি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।"

মহানবীর এ ভবিষ্যতবাণী অতি অল্প দিনেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবরূপ লাভ করলো। বিশাল পারস্য সামাজ্য নিঃশেষে মুসলমানদের করতলগত হলো। আর সমাট খসরুর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী সমাট ইয়াজদণির্দ কপর্দকশূন্য কাংগাল সেজে রাজ-প্রাসাদ থেকে গথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

AND THE STORY SHOWS THE WAY TO THE STORY OF

## 'একদিনে যিনি এতগুলো সৎ কাজ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জাল্লাতে প্রবেশ করবেন'

একদিন মহানবী (সা) তাঁর সামনে উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আজ রোষা রেখেছঃ" হযরত আবুবকর রো) বললেন, "ইয়া রাস্লাল্লাহ, আমি রোষা রেখেছি।" নবী রসা। আবার বললেন, "এমন কে আছ যে, আজ কোন শবাধারের সাথে গমন করে জানাযার নামায় পড়েছঃ" আবুবকর রে) বললেন, "এইমাএ আমি একাজ সামাধা করে এখানে এসেছি।" মহানবীর রসা। কণ্ঠ থেকে আবার ঘোষিত হলো, "আছা এমন ব্যক্তি এখানে কে আছ যে আজ কোন শীড়িতের সোবা করেছঃ" হযরত আবুবকর বললেন, "আজ আমি এক পীড়িত ব্যক্তির সেবা করেছি।" মহানবী রসা। আবারও বললেন, "আজ কিছু দান করেছ, এমন ব্যক্তি এই মজলিসে কেউ আছঃ" সলজ্জভাবে হযরত আবুবকর উত্তরে বললেন, "এক অতিথিকে আমি সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করতে পেরেছি।" অবশেষে বিশ্ব নবী রসা) বললেন, "একদিনে যিনি এতগুলো সৎকাজ করেছেন নিশ্চয়ই তিনি জানুতে প্রবেশ করবেন।"

## একটি হাদীস এবং আবুবকর (রা)

এই হাদীস শুনানোর পরবতীকালে হ্যরত উমার (রা) বলেছিলেন, "সত্যই জগতে এমন কোন উত্তয় কাজ নেই, যা আবুবকর (রা) সর্বাপ্তে সুসম্পন্ন না করেন। এটা আমার অনুমান নয়, অভিজ্ঞতার কথা। একদিন আমি অশীতিপর এক বৃদ্ধার উপবাসের কথা শুনে কিছু খাবার নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু গিয়েই গুনলাম, কে একজন দয়ালু ব্যক্তি অল্লফণ আগে আহার করিয়ে গেছেন। আমি সেনিন ফিরে এসে পরের নিন একইভাবে কিছু আহার নিয়ে তার কাছে পেলাম। কিন্তু একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম, কে একজন আমার যাওয়ার পূর্বেই তাকে আহার করিয়ে গেছে। কে এই দয়ালু ব্যক্তি, কে এমন নিয়ম বেঁধে তাকে আহার করিয়ে যায়, তা জানবার জন্য আমার জিদ চেপে গেল। পরের দিন সকাল সকাল আমি বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের শপথ, বৃদ্ধাকে আজ আমার আহার করাতেই হবে, সে ব্যক্তিকে আজ আমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, বৃদ্ধার পূহমধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম, শূণা বাসন পেয়ালা নিয়ে আবু বকর (রা) বের হয়ে অসছেন। আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে বললাম, 'বন্ধুবর' আমিও এটাই অনুমান করেছিলাম। তিনি নীরব হাস্যে আমাকে প্রতিসালাম জানিয়ে করমর্দন করে বাড়ীর পথ ধরলেন।"

## 'আবুবকর পরবর্তী খলীফাদের বড় মুক্ষিলে ফেলে গেলেন'

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রা) মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েছেন। খলীফা নির্বাচিত হবার ক'দিন পরের ঘটনা। নতুন চাদরের একটি বোঝা নিয়ে খলীফা বাজারে চলেছেন বিক্রি করার জন্য। উমার (রা) পড়লেন পথে। তিনি বললেন, "কোথায় চললেন?"

আবু বকর (রা) বললেন, "বাজারে যাছি"। হ্যরত উমার (রা) ব্রাপেন, খলীফা হওয়ার আগে হ্যরত আবু বকর কাপড়ের যে ব্যবসা করতেন, তা এখনও ছাড়েননি। উমার বললেন, "ব্যবসায় মগ্ল থাকলে খিলাফাতের কাজ চলবে কেমন করে?"

হযরত আবু বকর বললেন, "ব্যবসা না করলে পরিবারপরিজনদের ভরণ পোষণ করব কি দিয়ে?" উত্তরে হ্যরত উমার
বললেন, "বাইতুল মালের খাজাঞ্চি আবু উবাইদার কাছে চলুন,
তিনি আপনার জন্য একটা ভাতা নির্দিষ্ট করে দেবেন", বলে হ্যরত
আবুবকরকে টেনে নিয়ে আবু উবাইদার কাছে পেলেন।

আলোচনার পর অন্যান্য মুহাজিরকে যে হারে ভাতা দেয়া হয় সে পরিমাণের একটি ভাতা খলীফা হযরত আবু বকরের জন্য নির্দিষ্ট হলো। ভাতা নির্দিষ্ট হবার পর খলীফা এ কথাটি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি মনীনায় সকল লোককে ভেকে বললেন, "ভোমরা জান যে, ব্যবসা দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন ভোমাদের খলীফা হবার ফলে সারাটা দিনই বিগাফতের কাঞ্জে ব্যস্ত থাকতে হয়, ব্যবসা দেখাতনা করতে পারিনা। সেজন্য বাইতুল মাল থেকে আমাকে ভাতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

হযরত আবু বকর (রা) বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যেটুকু ভাতা প্রহণ করতেন, জনসাধারণের কাছ থেকে এই ভাবে তা তিনি মঞ্জুর করিয়া নিলেন।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি হযরত আয়িশাকে রো। বললেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার প্রয়োজনার্ধে আনা বাইতুল মালের যাবতীয় জিনিস আমার পরবর্তী খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিও।" তার মৃত্যুর পর কোন টাকা পয়সাই তার কাছে পাওয়া যায়নি। মাত্র একটি দুগুবতী উট, একটি পেয়ালা, একটি চাদর ও একটি বিছানাই তার সম্পদ ছিল। এ জিনিসগুলো মৃত খলীফার নির্দেশ মৃতাবিক খলীফা উমারের (রা) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এসব দেখে খলীফা উমারে (রা) অগ্রুসজল চোখে বললেন, "আল্লাহ আবুবকরের উপর রহম করুন। তিনি তার পরবর্তী খলীফাদের বড় মৃক্তিলে ফেলে গেলেন।"

The state of the s

THE STATE OF THE STORY AND THE STATE SALL STATE STATE

## মুরতাদ প্রশ্নে আবুবকরের দৃঢ়তা

ভঙ্ক মহিলা নবী সাজাহ-এর মিত্র ও সাহায্যকারী মালিক ইবনে নুয়াইরা মুসলিম সেনাধ্যক্ষ খালিনের হাতে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলেন। মালিক ইবনে নুয়াইরা যাকাত দেয়া বন্ধ করেছিল। অনেকের মতে মাপরিব ও ইশার নামায পড়াও বন্ধ করে দিয়েছিল সে। সিন্ধান্ত সাপেকে হযরত খালিল মালিককে সাহাবী হযরত যিরার ইবনে অওয়ারের দায়িতে সোপর্দ করেছিলেন। পরে সে নিহত হয়েছিল। এ খবর মদীনায় পৌছলে হযরত উমার রো। হযরত যিরার ও হযরত খালিদের বিরুদ্ধে মালিক হত্যার অভিযোগ আনলেন। হযরত উমার রো) পরিস্থিতিগত কারণে যাকাত অস্বীকারকারীদেরকেও সাময়িকতাবে মুসলমান বলে মনে করার পক্ষপাতি ছিলেন।। উমার ফারক হযরত আবুবকরের কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন, "খালিদ মালিককে হত্যা করে কিতাবুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।"

কিন্তু হয়তে আবুবকর তাঁর সাথে একমত হলেন না।
মূরতাদদের জন্য থলীফা হয়রত আবু বকরের বিল্মাত্র দরদও ছিল
না। মূরতাদদের প্রতি হয়রত উমারের শৈথিলা প্রস্তাবের উত্তরে
খলিফা আবুবকর বলেছিলেন, "আমি নামায, যাকাত, প্রভৃতি কোন
ফর্য সংস্ক্রে সামান্ত শৈথিলা প্রদর্শন করতে পারি না। আল্লাহর
ফর্য হিসেবে নামায় ও যাকাতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আল
যাকাত সংস্কৃত শৈথিলা দেখালে কাল নামায় রোয়া সংস্কৃত কিছুটা

তিল দিতে হবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাস্লুল্লাহকে ।সা।
যারা একটি মেষ শাবক থাকাত দিত, আমি সেই মেষ শাবক পর্যন্ত
লোকের তয়ের খাতিরে বাদ দিতে পারব না। আল্লাহ এবং আল্লাহর
রাস্লের (সা)গুকুমের সকল অবাধ্য লোককে অবনত করতে আমি
একা হলেও যুদ্ধ করে যাব।"

IN THE PARTY AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND PARTY.

#### আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও

হযরত উমার (রা) তখন খলীফা। খলীফা উমার (রা) এর বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরে একটি পানির কুপ। খলীফার সাক্ষাতপ্রার্থী একজন পোক দেখলেন, খলীফা কুপ থেকে পানি তুলছেন। শুধু পানি তোলা নয় আগন্তুক বিশ্বয়ের সাথে লক্ষ্য করলেন, পৃথিবীর শাসক উমার, পারসা ও রোম সাম্রাজ্য পদানতকারী উমার (রা) সেই পানি তরা কলসি কাঁধে তুলে নিলেন। আগন্তুক আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দ্রুত খলীফার নিকটে গোলেন। একজন অপরিচিত লোককে দেখে হযরত উমার (রা) বললেন, "ভাই, আপনার কি কোন কথা আছে, বলবেন আমাকেং"

লোকটি বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, যদি কলসটি দরা করে আমার কাঁধে দিতেন।"

হ্যরত উমার (রা) যেতে যেতেই বললেন, "আমার ছেলে-মেয়ের খাদ্য পানীয় সংগ্রহের মাধ্যমে পুণা সঞ্চয় করা কি আমার। উচিত নয়ঃ আছা, এ ছাড়া কি আপনি আর কিছু বলবেন?"

আগন্তুক লোকটি বললেন, "আপনার এই অবস্থায় বলার মত কোন কথা আমার মনে আসছেন। আগে বাড়ী চলুন। তারপর বলব। আমি আপনাকে অপেক্ষা করতে বলব, আপনি কাঁধে বোঝা নিয়ে আমার কথা গুনবেন, এটা হতে পারে না।"

আগন্তুকের কথা শুনে হয়রত উমার থমকে দাঁড়ালেন। বোধ হয় ভাবলেন, 'আমি আমার নিজের কাজ করছি, এ কাজের অজুহাতে আগত্ত্ককে দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না।' তিনি কাঁধ থেকে কলসি নামিয়ে জানুর উপর রাখলেন। তার পর বললেন, "বলুন, আপনার কথা।"

আগত্ত্ব ভীষণ বিরত বোধ করলেন। তার কথা গুনার জন্য আমীরাল মুমিনীন এ ভাবে কষ্ট করবেন। কলসটি মাটিতে নামিয়ে রাখলৈ তবু কিছুটা কষ্টের লাঘব হয় তাঁর। তিনি খলীফাকে নিবেদন করলেন, "জানুর উপর কলস রেখে কথা গুনতে আপনার কষ্ট হবে। কলসটি দয়া করে মাটিতে রাখুন।"

খনীফা বগলেন, "তা কি করে হয় ভাই? কলসির তলা ভিজা। এ জমিটি আমার নয়। ভিজা কলসির তলায় লেগে অন্যের জমি আমার বাড়িতে চলে গেলে, আকি কি জওয়াবদিহি করব?"

লোকটি বলল, "আমার জিজ্ঞাসার জবাব আমি পেয়ে গেছি, আপনি নয়া করে যান।"

উমার রো। বললেন, "বুঝলাম না, বুঝিয়ে বলুন।"

লোকটি বলল, "ইয়া আমীরাল মুমিনীন, আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম বর্তমান জরীপে অন্যের জমির কতকংশ আমার জমির সাথে উঠে এসেছে। তা আমার জন্য হালাল কিনাঃ"

TOTAL STORY OF MAN AND AND STORY OF THE SAME

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

## উমারের (রা) ভাতা বৃদ্ধির চেষ্টা

উমারের (রা) থিলাফত। খলীফা হওয়ার পূর্বে উমার ব্যবসা করে পরিবার চালাতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তথন জনসাধারণের ধনাগার (বাইতুলমাল) থেকে অতি সাধারণভাবে জীনব ধারণের উপযুক্ত অর্থ তাঁকে ও তাঁর পরিবারের জন্য দেয়া হলো। বছরে মাত্র দু'প্রস্থ পোশাক। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তি যাঁর কাছে নত, সেই দোর্দভ প্রতাপ খলীফা উমার সামান্য অর্থ পান জীবনধারণের জন্য।

হযরত অলী, উসমান ও তালহা ঠিক করলেন খলীফার এই মাসোহারা যথোপযুক্ত নয়, আরও কিছু অর্থ বাড়িয়ে দেয়া হোক। কিছু কে এই প্রস্তাব খলীফা উমারের কাছে পেশ করবে। অবশেষে উমারের কন্যা ও রাস্লের (সা) প্রী হাফসাকে (রা) তাঁর কাছে এই প্রস্তাব উথাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। হাফসা (রা) পিতার নিকট এই প্রস্তাব তুলতেই খলীফা উমার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রুক্ষম্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কারা এই প্রস্তাব করেছে?" হাফসা নিরুত্তর। পিতাকে তিনি কি উত্তর দেবেনং সাহস হলোনা। খলীফা বললেন, "যদি জানতাম কারা এই প্রস্তাব তোমার মারফতে পাঠিয়েছে। তবে তাদের পিটিয়ে আমি নীল করে দিতাম। বেটি, তুমিতো জান, কি পোশাক রাস্ল (সা) পরিধান করতেন, কিরপ খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন, কি শ্বায় তিনি শ্বান করতেন। বলত, আমার পোশাক, আমায় খাদ্য, আমার শব্যা কি তার চাইতে নিকৃত্তং"

হাফসা উত্তর দিলেন, "না" খলীফা বললেন, "তবে যারা এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে, তাদের বলো, আমাদের নবী জীবনের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা থেকে আমি এক চুলও বিচ্যুত হবো না।" সে আগুন ছড়িয়ে শেল সবখানে—।

সহজ অনাড়ধর ও নিঃস্থার্থ জীবন যাপন সত্যিকার মানুষের আদর্শ——সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত যার জীবন নয়, সে কি করে শহীদের রক্তাক্ষরে লেখা সত্যের জীবনকে গ্রহণ করবেং খলীফা উমারও এক দিন আতভায়ীর হস্তে নিহত হন। সভ্যের পথে, ন্যায়ের পথে চলেছিলেন এই তার অপরাধ। খলীফা উমার শহীদ হয়েছেন কবে, কিন্তু সভোর নিজীক সাধক শহীদ উমার আজও বেন্টেন দেশ ও জাতির দিগদর্শনরূপে।

## উমারের (রা) ছেলের কারা

মক্তব থেকে এসে খলীফা উন্নারের ছেলে ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাদছে। হযরত উন্নার তাকে কাছে টেনে জিঞাসা করলেন, "কাদছো কোন বংস?"

ছেলে উত্তর দিল, "সবাই আমাকে টিটকারী দেয়।" বলে,
"দেখনা জামার ছিরি, টোন্দ জায়গায় তালি। বাপ নাকি আবার
মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা।" বলে ছেলেটি তার কানার মাত্রা
আরও বাড়িয়ে দিল।

ছেলের কথা ওনে হরত উমার ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাইতুল মা'লের কোষাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেন, "আমাকে আগামী মাসের ভাতা থেকে চার দিরহাম ধার দেবেন।" উত্তরে কোষাধ্যক্ষ তাঁকে লিখে জানালেন, "আপনি ধার নিতে পারেন। কিছু কাল যদি আপনি মরে যান তাহলে কে আপনার ধার শোধবং"

হ্যরত উমার ছেলের গা–মাথা নেতে সাত্তনা দিয়ে বললেন,
"যাও বাবা, যা আছে তা পরেই মক্তবে যাবে। আমাদের তো আর
অনেক টাকা পয়সা নেই। আমি খলীকা সত্যা, কিন্তু ধন্ সম্পদ তো
সবই জনসাধারণের।"

#### উসমান (রা) কিভাবে খলীফা হলেন

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারুকের শাহাদাত প্রাপ্তির পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। শাহাদাতের পূর্বে হযরত উমারকে রো। ভাবি খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হযরত উমার রো। কোন বিশেষ একজনের নাম না করে হ্যরত আলী (রা), হ্যরত উসমান (রা), হ্যরত আবদুর রহমান (রা), হ্যরত সা'দ (রা), হরত তালহা (রা) ও হযরত য্বাইর (রা) এ ছয় জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন সভায় ভাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করতে পিয়ে বিভিন্ন মত এমনকি হয় জনকে নিয়ে হয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগেরই সৃষ্টি হয়ে পেল। আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। অবশেষে যুবাইর বললেন, 'আমি হ্যরত আলীর স্বপক্ষে আমার দাবী পরিত্যাণ করলাম'। হযরত তালহা দাঁড়িয়ে বললেন, 'খিলাফাতের দায়িত্ব মাথায় নিতে আমি একেবারে অক্ষম। সূতরাং আমার দাবী আমি হযরত উসমান গনির (রা) উপর অর্পন করলাম।' হযরত সা'দ (রা) দভায়মান হয়ে বললেন, 'আমার মতে খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি হ্যরত আবদুর রহমান ইবন আউফ। সূতরাং আমি আমার দাবী পরিত্যাগ করে হয়রত আব্দুর রহামন ইবন আউফকে সমর্থন করছি।"

অন্তপর সমস্যা ছয় থেকে তিনে এসে দাঁড়াল। সেদিনকার মত সভা তেঙে গেল। মীমাংসা হলোনা। বাড়ী গিয়ে হ্যরত আব্দুল রহামান ইবন আউফ চিন্তা করলেন, হ্যরত আলী ও হ্যরত উসমানের মতো যোগা ব্যক্তি, উপস্থিত থাকতে খিলাফত পদ আমার জনা সাজে না। বিষয়টা চিন্তা করেই হ্যরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ হ্যরত আলীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি আনৌ খলীফা হতে চাইনে, আর এইভাবে খলীফাহীন অবস্থায় মুসলিম জাহান একদিনও থাকা উচিত নয়। এজনা আমি চাই, সত্রই একটি সভা আহ্বান করে আপনাকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করি সমান ও সম্পাদের প্রতি চির বীতশ্রছ হ্যরত আলী বললেন, "উত্তম, আমিও খলীফা নির্বাচন ব্যাপারে বিলম্ব পছল করিনা। আর খিলাফতের দায়িত্বক গুরুতর বোঝা মনে করি। অতপর আসুন কালই আমরা হ্যরত উসমানকে (রা। খলীফা পদে বরণ করি।' হ্যরত আলীর প্রভাব অনুসারেই কাজ হলো। পরবর্তী নিনের সভায় হ্যরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন।

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

AND SHOP OF THE PLAN SHAPE AND THE PARTY

The series of the part of the property was

- Laboratorial applied attacks and

## সা'দের প্রাসাদে আগুন

সেনাপতি সা'দ। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক সা'দ পারস্য জয় করেছেন। বিজয়ের পর হয়রত উমার তাঁকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সেনাপতি সা'দ তাঁর বিজয় অভিযান কালে পারস্য সমাটের বিলাসবাসন ও আরাম আয়েশের অফুরান নজীর দেখেছেন। কুফা নগরী সাজাবার সময় বোধ হয় তাঁর সেসব কথা মনে পড়েছিল। তিনি নিজের জন্যও তাই সেখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করলেন এবং সমাট খসকর প্রাসাদের একটি তোরণ এনে তাঁর প্রাসাদে সংযুক্ত করলেন। বোধ হয় বিজেতা সা'নের মনে আয়েশের কিঞ্চিত আমেজ এসে বাসা বেঁধেছিল। এনিকলুষ ভোগ তাঁর কাছে কোন খারগে বিষয় বলেও বোধ হয়নি।

কিন্তু খবরটা খলীফা উমারের কাছে পৌছতেই তিনি বারুদের
মত জ্বলে উঠলেন। সেনাপতি সা'দের মতি বিভ্রম ঘটেছে কিনা তিনি
তেবে পেলেন না। হযরত উমার (রা) তুরিত একজন দৃতকে সা'দের
নামে একটি চিঠি নিয়ে বললেন, "শোন, পৌছেই তুমি সা'দের
প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। সা'দ তোমাকে এর কারণ জিজ্ঞেস
করপেই তাকে এ চিঠিখানা দেবে।" দৃত ছুটল কুফার দিকে।
হযরত উমারের যা নির্দেশ ছিল, তাই করল সে। সা'দের প্রাসাদে
আগুন ধরিয়ে দিলো। স্তম্ভিত সা'দ খলীফার দৃতের এই আগু দেখে
তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। দৃত বিনা বাক্য ব্যয়ে খলীফার
চিঠি তার হাতে তুলে নিল। সা'দ চিঠিটি তার চোখের সামনে মেলে
ধরলেন। তাতে লিখা ছিলঃ "শুনতে পেলাম, নিজের আরাম—

আয়েশের জন্য খসকর প্রাসাদের মত তুমি এক প্রাসাদ গড়েছো।
ভনেছি, খসকর প্রাসাদের একটি কবাটও এনে তোমার প্রাসাদে
লাগিয়েছ। দারোয়ান, সিপাইও রেখেছ। এতে প্রজাদের অভাব
অভিযোগ জানতে অসুবিধা হবে। তা বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই
ভাবনি। নবীর পথ পরিত্যাগ করে খসকর পথ ধরেছো। তুলোনা,
প্রাসাদে বাস করেও খসকদের দেহ কবরে ধাংস হয়ে যাছে আর
নবী সামান্য কৃটিরে বাস করেও সর্বোক জানাতে উন্নীত হয়েছেন।
মাসলামাকে তোমার প্রাসাদ পৃতিয়ে ফেলবার জন্য পাঠালাম। বাস
করার জন্য একটি কৃটির এবং একটি খাজাঞ্জি খানাই বথেই।"
সা'দ নত মন্তবে, অগ্রনিকজ নয়নে খলীফার নির্দেশ মেনে নিলেন।

# জর্দানের রোমান শাসকের দরবারে মুয়াজ

জর্দানের সুলর 'ফাহল' নগরী। ইরাক-জর্দান এলাকায় এটা রোমানদের শেষ দুর্গ। নিরুপায় রোমক বাহিনী মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইনার কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিল। সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সেনাপতি আবু উবাইদাহ মুয়াজ ইবন জাবালকে পাঠালেন রোমক শাসক সাকলাবের দরবারে।

মুরাজ দরবারে পৌছলে সাকলাব তীকে প্রম সমাদরে একটি কারুকার্যথচিত আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্তু মুয়ান্ত দরবারের মাটির আসনেই বসে পড়লেন। সাকলাব বললেন, "আমরা আপনাকে মর্যাদা দিতে চাই, কিন্তু নিজেই আপনি আপনার সম্মান নষ্ট করেছেন।"

মুরাজ বললেন, "যে আসন দরিদ্র প্রজাদের বক্ষরক্তে চারু চিত্রের রূপ ধারণ করেছে, সে আসনকে আমরা ঘৃণা করি।" সাকলাব বললেন, "এই আসন দরিদ্র প্রজাদের অর্থে নির্মিত তা আপনি কেমন করে বুঝলেনং"

মুয়াজ বললেন, "আপনার জৌলুসপূর্ণ বেশত্যা আর আপনার সৈন্যদের বেশ দেখেই এটা আমি বুরোছি।"

রোমান শাসক সাকলার বললেন, "আপনাদের উর্ধতন কর্মচারী ও আপনাদের প্রভুও কি এরপ আসনে বসেন নাং"

মুয়াজ বললেন, "না, আমীরুল মুমিনীনও এরূপ আসনে উপবিষ্ট হন না। আমাদের প্রভুর কথা বলছেনঃ একমাত্র আল্লাহ বাতীত আমরা কাকেও প্রভূ বলে সধোধন করি না। আমরা নিজেকে কখনও কোন মানবের দাস বলে ভাবি না। মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব চালিয়ে যাওয়াকে আমরা মানব ধর্মের বহির্ভূত কাজ বলে মনে করি।"

রোমান শাসকের চোথ দু'টিতে নিঃসীম বিশ্বর ঝরে পড়ল।
একট্ সময় নিয়ে তিনি বললেন, "আপনারা যদি এমন ন্যায় নিষ্ঠ,
তাহলে পররাজ্য অধিকারে আসেন কেনং" মুয়াজ বললেন, "আমরা
পররাজ্য অধিকার করি ঠিক, কিছু কোন ন্যায় পরায়ণ ও সত্য
নিষ্ঠের রাজ্য আমরা দখল করি না। দখল করি আপনাদের মত
স্বার্থপরের রাজ্য। তারপর সেখানকার মৃত গ্রায় মানুষকে নত্ন
জীবন দান করি-প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার
জন্য উদ্বন্ধ করি।"

সর্বশেষে সাকলার বললেন, "আমরা আপনাদেরকে বালকা জিলাসহ জর্দানের কিয়দংশ দিয়ে দেব, আপনারা আমাদের সাথে সন্ধি করুন।" মুয়াজ বললেন, "না আমরা ধন বা রাজ্যলোতে যুক্ত করি না। আমরা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধর্ম প্রচার করি। হয় আপনার। ইসলামের সতা ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করুন, নতুবা জিযিয়া দিন। এ দু'টির কোনটিই গৃহীত না হলে যুক্ত অনিবর্য।"

দুর্বিনীত রোমক শাসক বুদ্ধের পথই অনুসরণ করণ। কিন্তু যুদ্ধ ভেকে আনল তার জন্য চরম পরাজয়। আর মুসলমানদের হাতে তুলে দিল ফাহল, বেসান, আমান, জিরাশ, মায়াব গ্রন্থতি নগরীসহ গোটা জর্মান গ্রদেশ।

# আমীরুল মুমিনীন কৈফিয়ত দিলেন

ভক্তবার। জুমার নামায। ইমামের আসনে হযরত উমার।
খোতবাদানের জন্য তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়েছেন। চারদিকে নিঃসীম
নীরবতা। সকলের চোথ খলীফা উমারের নিকে। হঠাৎ মসজিদের
অভ্যন্তর থেকেএকজন লোক উঠে নাঁড়াল। সে বলল, "উপস্থিত
ভাতৃগণ। গতকাল আমরা বাইতুল মাল থেকে এক টুকরা করে
কাপড় পেয়েছি। কিন্তু খলীফা আজ যে নতুন জামাটি গায়ে
দিয়েছেন, তা তৈরী করতে অন্ততঃ তিন টুকরা কাপড়ের প্রয়োজন।
তিনি আমাদের খলীফা, এই জন্যই কি আরও টুকরা কাপড় বেশী
নিয়েছেন?"

খলীফার পুত্র দাড়িয়ে বলগেন, আববাজানের পুরানো জামাখানা গায়ে দেয়ার অযোগ্য হয়ে গেছে। এজন্য আমার অংশের টুকরাটি আববাজানকে দিয়েছি।"

এরপর খলীফার চাকর উঠে বলল, "আমার টুকরাটিও অনেক সাধা–সাধি করে খলীফাকে দিয়েছি। তাই দিয়েই জামা তৈরী হয়েছে।"

এই বার খলীফা সেই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে কৃত্রিম রোষে বললেন, "দেখুন সাহেব, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন?"

লোকটি বলল, "নিশ্চয়ই আমি বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসক আমীরক্ষ মুমিনীন সংগ্রে অভিযোগ করেছি।"

থলীফা পুনরায় বললেন, "আছো সত্যই যদি আমি এমন কাজ করতাম, আপনি কি করতেনঃ" খলীফার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই লোকটি সরোবে বলল, "তরবারি দিয়ে আপনার মস্তক দুইখন্ড করে ফেলতাম।"

লোকটির এ ধৃষ্টতা দর্শনে জামাতের সকলেরই মুখ ভয়ে ভকিয়ে গেল। কিন্তু খলীফা হাত উঠিয়ে হাসি ও খুণী ভরা গদগদ কঠে মুনাজাত করলেন, "ইয়া আল্লাহ, আপনার ওকরিয়া যে, আপনার থিয় নবীর বিধান রক্ষার্থে নামায়ের জামাতে বসেও এমন বিশ্ব ভীতি উমারকে তলোয়ার দেখাবার মুসলমানের অভাব নেই।"

গুক্রবার। জুমআর নামায় পড়তে খলীফা মসজিদে গেছেন।
সামনে পিছনে তালি দেয়া একটি কামিছ তার গায়ে। একজন
অনুযোগ করে বলল, "আল্লাহ আপনাকে প্রচুর নিয়েছেন, আপনি
অন্ততঃ একটু ভালভাবে পোষাক পরিধান করুন।" খলীফা কিছুল্কণ
নীরব থেকে বগলেন, "প্রাচুর্যের মধ্যে সংযম পালন ও শক্তিমানের
পক্ষে ক্ষমা প্রদর্শন অতীব প্রশংসনীয়।" উৎস্গীকৃত জীবন যাদের,
আভ্ষর-বিলাস, সুখাদা গ্রহণ, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির নিকে
লক্ষ্য দেয়ার সময় তাদের কোথায়ঃ

Same lighty to be store the same

#### 'আইনের চোখে সবাই সমান'

হজ্জ করবার সময় ভিড়ের মধ্যে আরবের পার্গ্রবর্তী এক রাজার চাদর এক দাসের পায়ে জড়িয়ে যায়। বিরক্ত ও ফুদ্ধ হয়ে রাজা জাবালা সেই দাসের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। পোকটি খলীফা উমারের (রা) নিকট স্বিচার প্রার্থনা করে নালিশ করে। জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। অভিযোগ সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করায় জাবালা রুড় ভাষায় উত্তর দিলেন, "অভিযোগ সত্য। এই লোকটি আমার চাদর মাড়িয়ে যায় কাবা হরের চতুরে।"

and Charge transfered the published

"কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছাকৃত নয়, ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে"-ক্লক্ষ স্বরে বাধা দিয়ে বললেন খলীফা। উদ্ধৃত ভাবে জাবালা বললেন, "তাতে কিছু আসে যায় না-এ মাসটা যদি পবিত্র হচ্জের মাস না হতো তবে আমি লোকটিকে মেরেই ফেলতাম।" জাবালা ছিলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী মিত্র ও খলীফার ব্যক্তিগত ব্যু।

খলীফা কিছুক্ষণ চিন্তা করপেন, তারপর অতি শান্ত ও দৃঢ় স্বরে বললেন, "জাবালা, তুমি তোমার দোষ স্বীকার করেছ। ফরিয়াদী যদি তোমাকে ক্ষমা না করে তবে আইনানুসারে চড়ের পরিবর্তে সে তোমাকে চড় লাগাবে।"

গর্বিত সূরে উত্তর দিলেন জাবালা, "কিন্তু আমি যে রাজা আর ও যে একজন দাস।" উত্তরে উমার বললেন, "তোমরা দু'জনেই মুসলমান এবং আল্লাহর চোখে দু'জনেই সমান।"

পর্বিত রাজার অহংকার চূর্ণ হয়ে পেল। পর্ব অহংকার মদমত্ততা মানুষের ধর্ম নর। সে নিতীক, নির্বিকার ও নির্মম। কিন্তু শান্ত সংযত ও সুন্দর সে। সত্যের বাণী যারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন, মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের দায়িত্বোধ অসীম। মানুষের সেবা সৃষ্ট জীবের সেবা করেই তাঁরা এই দায়িত থেকে মুক্ত হন। মানব সেবার এই গুরুদায়িত ভার গ্রহণ করে খলীফা উমারের আর স্বস্তি নেই। কর্তব্যের যদি ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, যদি তার তিলমাত্র অবহেলায় কেউ কষ্ট পায়, তবে আল্লাহর কাছে যে তার প্রত্যেকটির জনা জবাব দিহি করতে হবে। তাই উমারের (রা। চোখে ঘুম নেই। রাতের অঞ্ধকারে তিনি ঘুরে বেড়ান। কে কোথায় কি করছে, কে রোগ যত্ত্বণায় বা ক্ষ্ধায় কীদছে, কে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অপ্নকারে, কে শোকে মুহ্যমান হয়ে আর্তনাদ করছে। তা তিনি খুটে খুটে দেখেন। আল্লাহ নেত্তু যার হাতে দেন, তিনি আসলে জন সেবক। তাঁর অসীম বেদনা বোধ, বিপুল দায়িত্বভার তার। এই বেদনা ও দায়িতুভারেই খলীফা উমার অস্থির থাকতেন। সবাই ঘূমিয়ে পড়লেও নিঝুম নিশীথে স্বীয় দায়িত্বের কথা শ্বরণ করে উমার (রা। অঝোরে কাদতেন।

# উত্তোলিত তলোয়ার কোষবদ্ধ হলো

যুদ্ধের এক ময়দান। মুসলমানদের সাথে কাফিরদের ভীষণ যুদ্ধ
চলছে। হযরত আলী রো। জনৈক বিপুল বলশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধে
মন্ত রয়েছেন। বহুদ্ধণ যুদ্ধ চলার পর তাকে কাবু করে ভূপাতিত
করলেন এবং তাকে আঘাত হানার জনা তাঁর জুলফিকার উর্ধে
উর্বোলন করলেন। কিন্তু আঘাত হানার আগেই ভূপাতিত শত্রুটি
তাঁর চেহারা মুবারকে থুথু নিচ্ছেশ করলো। ক্রোধে হযরত আলীর
চেহারা রক্তবর্গ হয়ে উঠলো। মনে হলো, এই বুঝি তাঁর তরবারি
শতগুণ বেশী শক্তি নিয়ে শত্রুকে খভ-বিখন্ত করে ফেলে। কিন্তু
তা হলো না। যে তরবারিটি আঘাত হানার জন্য উর্ধে উর্বোলিত
হয়েছিল এবং যা বিল্যুৎ গতিতে শত্রুর দেহ লক্ষ্যে ভূটে যাছিল, তা
থেমে গেল। ওধু থেমে গেল নয়, ধীরে ধীরে তা নীচে নেমে এল।
পানি যেমন আগুনকে শীতল করে দেয়, তেমনিভাবে আলীর ক্রোধে
লাল হয়ে যাওয়া মুখমন্ডলও শান্ত হয়ে পড়ল।

হযরত আলীর এই আচরণে শক্রটি বিষয় বিমৃত। যে তরবারি এসে তার দেহকে হস্ত-বিখন্ত করে ফেলার কথা, তা আবার কোষবন্ধ হলো কোন কারণে? বিষয়ের ঘোরে শক্রর মুখ থেকে কিছুক্ষণ কথা সরল না। এমন ঘটনা সে দেখেনি, শোনেওনি কোনদিন। ধীরে ধীরে শক্রটি মুখ খুলল। বলল, "আমার মতো মহাশক্রকে তরবারির নীচে পেয়েও তরবারি কোষবন্ধ করলেন কেন?"

হ্যরত আলী বললেন, "আমরা নিজের জন্য কিংবা নিজের কোন খেরাল খুশী চরিতার্থের জন্য যুদ্ধ করিনা। আমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর সভ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করি। কিন্তু আপনি যখন
আমার মুখে থুথু নিজেপ করলেন তখন প্রতিশোধ গুহণের ক্রোধ
আমার কাছে বড় হয়ে উঠল। এ অবস্থায় আপনাকে হত্যা করলে
সেটা আল্লাহর সভ্টি বিধানের জন্য হতোন। বরং তা আমার
প্রতিশোধ গুহণ হতো। আমি আমার জন্য হত্যা করতে চাইনি
বলেই উভোলিত তরবারি ফিরিয়ে নিয়েছি। বাক্তিশ্বার্থ এসে আমাকে
জিহাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করুক, তা আমি চাইনা।"

শত্রু বলল, "আমিদূর থেকে এতদিন আপনাদের উদারতা, মহানুভবতা ও স্ত্যনিষ্ঠার কথা ওনেছি, আৰু তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।"

শক্রটি ভূমি শয্যা থেকে উঠে দীড়িয়ে সংগে সংগে তাওবাহ করে ইসলাম কবুল করল। এমন অদম্য অতুল্য বীরের ফুদ্ধ হৃদয়েও এত বেশী ক্ষমা এবং স্বস্তি গুণ বিদ্যমান থাকে, এত বড় যোগ্ধা চরম মুহূর্তেও এমন ভীষণ শক্রকে এতটুকু কর্তব্য বোধে ছেড়ে দিতে পারেন, এত বড় জিতেন্দ্রীয় এত বড় ক্ষমাশীলের ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি—একথা শক্র অকুষ্ঠ চিত্তেই স্থীকার করে নিল।

# ্ধন্য সেই বিধান যা খলীফাকে পর্যন্ত খাতির করেনা

৬৫৮ সাল। হযরত আলী রে। খলীফার অসনে। তাঁর চাল চুরি গেল। চুরি করণ একজন ইহুদী। খলীফা আলী কাষীর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। কাষী আহুনে করলেন দু' পফকেই। ইহুদী খলীফার অতিযোগ অস্থীকার করলো। কাষী খলীফার কাছে সাঞ্চী চাইলেন। খলীফা হাজির করলেন তাঁর এক ছেলে এবং এক চাকরকে। কিন্তু আইনের চোখে এ ধরনের সান্ধী অচল। কাষী খলীফার অভিযোগ নাকচ করে দিলেন।

মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও কোন বিশেষ বিবেচনা তিনি পোলেন না। ইসলামী আইনের চোখে শক্তমিত্র সব সমান

ইছদী বিচার দেখে অবাক হলো। অবাক বিশ্বয়ে সে বলে 
উঠলো, "অপূর্ব এই বিচার, ধনা সেই বিধান যা খলীফাকে পর্যন্ত 
খাতির করে না, আর ধনা সেই নবী যার প্রেরণায় এরূপ মহৎ ও 
ন্যায়নিষ্ঠ জীবনের সৃষ্টি হতে পারে। হে খলীফাতুল মুসলিমীন, 
ঢাপটি সতাই আপনার। আমিই তা চুরি করেছিলাম। এই নিন 
আপনার ঢাল। তথু ঢাল নয়, তার সাথে আমার জানমাল—আমার 
সব কিছু ইসলামের খেনমতে পেশ করলাম।" সত্য তার আপন 
মহিমায় এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে।

# অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা ও এক হাজার দিনার

হযরত উসমানের (রা) শাসন কাল। নীল ভূমধ্যসাগর তীরের তারাবেলাস নগরী। পরক্রেমশালী রাজা জার্জিসের প্রধান নগরী এটা। এই পরাক্রমশালী রাজা ১লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে 'আবনুল্লাহ ইবন সাদে'র নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর অ্যাভিযানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। স্বয়ং রাজা জার্জিস তার বাহিনীর পরিচালনা করছেন। পাশে রয়েছে তাঁর মেয়ে। অপরূপে দুন্দরী তাঁর সে মেয়ে।

যুদ্ধ শুরু হল। জার্জিস মনে করেছিলেন তার দুধর্ষ বাহিনী এবার মুসলিম বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু তা হল না। মুসলিম বাহিনীর পাল্টা আঘাতে জার্জিস বাহিনীর বুাহ ভেংগে পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি সেনা ও সেনানীদের উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করলেন, "যে বীর পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর ছিন্ন শির এনে দিতে পারবে, আমার কুমারী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করবো।"

জার্জিসের এই ঘোষণা তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের এক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল। তানের আক্রমণ ও সমাবেশে নতুন উদ্যোগ ও নতুন প্রাণাবেগ পরিলক্ষিত হলো। জার্জিসের সুন্দরী কন্যা লাভের উদগ্র কামনায় তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠল। তানের উন্যাদ আক্রমণে মুসলিম রক্ষা ব্যুহে ফাটল দেখা দিল। মহানবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবা হযরত যুবাইরও সে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেনাপতি সাদকে পরামর্শ দিলেন, "আপনিও ঘোষণা করুন, যে তারা বেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের ছিন্নমুন্ত এনে দিতে পারবে, তাকে সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ এক হাজার দিনার বখাশিশ দেব।" যুবাইরের পরামর্শ অনুসারে সেনাপতি সা'দ এই কথাই ঘোষণা করে দিলেন।

তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জার্জিস পরাজিত হলেন। তাঁর কর্তিত শিরসহ জার্জিস কন্যাকে বন্দী করে মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু এই অসীম সাহসিকতার কাজ কে করলং এই বীরত্বের কাজ কার দ্বারা সাধিত হলোং যুদ্ধের পর মুসলিম শিবিরে সভা আহূত হলো। হাজির করা হলো জার্জিস—দুহিতাকে। সেনাপতি সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি জার্জিসকে নিহত করেছেন, তিনি আসুন। আমার প্রতিশ্রুত উপহার তাঁর হাতে তুলে দিছি।"

কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব নিস্তর্ক। কেউ কথা বলল না, কেউ দাবী নিয়ে এগুলোনা। সেনাপতি সা'দ বার বার আহবান জানিয়েও ব্যর্থ হলেন। এই অভ্তপূর্ব ব্যাপার দেখে বিশ্বয়ে হতবাক হলেন জার্জিস দুহিতা। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর পিতৃহস্তাকে। কিন্তু তিনি দাবী নিয়ে আসছেন না কেনং টাকার লোভ, সুনরী কুমারীর মোহ তিনি উপেক্ষা করছেনং এত বড় স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে জগতের ইতিহাসে এমন জিতেন্দ্রীয় যোধা–জাতির নাম তো কখনও তনেননি তিনি। পিতৃহত্যার প্রতি তাঁর যে ক্রোধ ও ঘূণা ছিল, তা যেন মুহুর্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। অপরিচিত এক অনুরাণ এসে সেখানে স্থান করে নিল।

অবশেষে সেনাপতির আদেশে জার্জিস দৃহিতাই যুবাইরকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "ইনিই আমার পিতৃহতা, ইনিই আপনার জিজ্ঞাসিত মহান বীর পুরুষ।" সেনাপতি সা'দ যুবাইরকে অনুরোধ করলেন তাঁর ঘোষিত উপহার গ্রহণ করার জন্য।

যুবাইর উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে বললেন, "জাগতিক কোন লাভের আশায় আমি যুদ্ধ করিনি। যদি কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্ত হয় তাহলে আমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

# মৃতির নাকের বদলে মানুষের নাক

একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টান পদ্নীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কে একজন গত রাত্রে যীও খ্রীষ্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ডেঙ্গে ফেলেছে। খ্রীষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ধরে নিগ তারা যে, এটা একজন মুসলমানেরই কাজ। খ্রীষ্টান নেতারা মুসলিম সেনাপতি আমরের কাছে এলো বিচার ও অন্যায় কাজের প্রতিশোধ দাবী করতে। আমর সব জনলেন। তনে অত্যন্ত দুর্গখিত হলেন। ক্ষতিপুরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরী করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরপ। তাদের সংকল্প প্রকাশ করে একজন খ্রীষ্টান নেতা বললো, "যীশুখীষ্টকে আমরা আল্লাহর পুত্র বলে মনে করি। তাঁর প্রতিমূর্তির এরপ অপমান হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অর্থ এর যথেষ্ট ক্ষতিপুরণ নয়। আমরা চাই আপনাদের নবী মুহামাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে ঠিক অমনি ভাবে তার অসমান করি।" এ কথা তনে বারুদের মত জুলে উঠলেন আমর। ভীষণ ক্রোধে মুখমন্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি খ্রীষ্টান বিশপকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করন আমি তাতে রাজি আছি। আমাদের যে কোন একজনের নাক কেটে আমি আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।" খ্রীষ্টান নেতারাও সকলেই এ প্রস্তাবে সমত হলো। পরদিন খৃষ্টান ও মুসলমান বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর স্বার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন,

"এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাসিকা ছেদন করুন।"

এই কথা বলেই তিনি বিশপ্তে একখানি তীল্পধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রীষ্টানরা স্তন্তিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতার নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সেই নীরবতা ভংগ করে একজন মুসলিম সৈনা এলো। চিৎকার করে বলল, "আমিই দোষী---সিপাহসালারের কোন অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছি, এই তা আমার হাতেই আছে!" সৈনাটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নীচে নিজের নাসিকা পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশপ। নির্বাক সকলে। বিশপের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরবারি ছতৈ ফেলে দিয়ে विश्व वनराम, "धना रुमां पित्र, धना এই दीव रिमनिक, जाद धना আপনাদের মুহাখাদ যার মহান আদর্শে আপনাদের মত মহৎ উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি পড়ে উঠেছে। যীও খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান করা অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এই সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সেই মহান ও আদর্শ নবীকেও আমার সালাম জনাই।"

#### শক্রুকে নিজের তরবারি দান

চতুর্থ খলীফা বীরবর আলী। বিষয়কর তাঁর শক্তি, সাহস ও উদার্য। এক যুদ্ধের ময়দানে বিপুল বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করছেন। একজন বলিষ্ঠ ও সাহসী সৈন্য তার দিকে অগ্নসর হয়ে প্রচন্ড বেগে তাঁকে আক্রমণ করন। তমুল যুদ্ধ চললো। অকমাৎ আলীর আঘাতে শত্রুর তরবারী ভেঙ্গে গেল। শত্রুকে অসহায় দেখে আলী তরবারি কোষ বদ্ধ করলেন। শত্রু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আলীকে ক্ষান্ত হতে দেখে সে বিখিত হলো। সে আলীর কাছে আর একখানি তরবারি চাইতেই আলী তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের তরবারি খানি তাকে দিয়ে দিলেন। শত্রু অবাক বিষয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। এভাবে আপনাকে অরক্ষিত করে যে বীর অন্যের প্রার্থনা পূর্ণ করে, তার সঙ্গে তো যুদ্ধ অসম্ভব। শত্রু জিঞ্জাসা করলো, "হে বীর শ্রেষ্ঠ আলী, আপনি কেন এভাবে নিজেকে বিপদের মুখে ফেলে আপনার তরবারি দান করলেন?" আলী উত্তর দিলেন, "কিন্তু আমি যে কারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিনে।" শত্রু অম্লান বদনে আলীর এই মহত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। সত্যের কাছে অসত্য এমনিভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে-যুগে যুগে। সত্যের মহিমা মিধ্যার গর্বকে জয় করেছে।

সত্য–ন্যায়ের শক্তি পশুতৃকে জয় করেছে, অস্ত্রের চাকচিকা, মৃত্যুর জুকুটিকে স্লান করেছে–উপেক্ষা করেছে।

#### উবাদা ইবনে সামিতের শপথ রক্ষা

খলীফা উমার (রা) এর শাসনকাল। মুয়াবিয়া তখন সিরিয়ার শাসনকর্তা। মদীনার খাযরাঞ্জ গোত্রের হ্যরত উবাদা ইবন সামিত গোলেন সিরিয়ায়। বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক আনসার উবাদা ইবন সামিত সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন মানুষকেই ভয় করেন না। সিরিয়ায় বাবসা ও শাসনকার্যে কতকগুলো অনিয়ম দেখে তিনি কোধে জ্বলে উঠলেন।

দামেশকের মসঞ্জিদ। সিরিয়ার গবর্ণর মুয়াবিয়াও উপস্থিত
মসজিদে। নামায়ের জামাত শেষে হযরত উবাদা ইবন সামিত উঠে
দাঁড়িয়ে মহানবীর (সা) একটি হাদীস উদ্ভূত করে তীর ভাষায়
অভিযুক্ত করলেন হযরত মুয়াবিয়াকে। চারদিকে হৈটে পড়ে গেল।
মুয়াবিয়ার পজে তাঁর মুখ বন্ধ করা সন্তব হলো না। একা উবাদা
ইবনে সামিত গোটা সিরিয়াকে যেন নাড়া দিলেন। ইতোমধ্যে
হযরত উমার রো। ইতিকাল করেছেন। অবশেষে উপায়ভার না দেখে
হযরত মুয়াবিয়া তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানকে রো) লিখলেন,
"হয় আপনি উবাদাকে মদীনায় তেকে নিন, নতুবা আমিই সিরিয়া
ত্যাগ করব। গোটা সিরিয়াকে উবাদা বিদ্যোহী করে ত্লেছে।"

উবালাকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হলো। মদীনায় এসে হযরত উবালা সোজা পিয়ে হযরত উসমানের (রা। বাড়ীতে উঠলেন। হযরত উসমান (রা) ঘরে বসে, ঘরের বাইরে প্রচুর লোক। তিনি ঘরে ঢুকে ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর।" হযরত উসমানের (রা) কথার উত্তরে উবাল। উঠে দাঁড়ালেন। স্পষ্টবালী, নিতীক উবাদা বললেন, "স্থয়ং মহান্বীর উক্তি পরবর্তী কালের শাসকরা অসত্যকে সত্যে এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করবে। কিন্তু পাপের অনুকরণ বৈধ নয়, ভোমরা কথনও অন্যায় করো না।"

হযরত আবু হরাইরা (রা) কিছু বগতে যাঞ্চিলেন। হযরত উবাদা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বগলেন, "যখন আমরা মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত করি, তখন তোমরা ছিলে না, কাজেই তোমরা অনর্থক কথার মাঝখানে বাধা দাও কেনঃ আমরা সেদিন মহানবীর (সা) কাছে শপথ করেছিঃ সৃস্থতা ও অসুস্থতা সব অবস্থায়ই আপনাকে মেনে চলব, প্রাচুর্য ও অর্থ সংকট সব অবস্থায়ই আপনাকে অর্থ সাহায্য করব, ভাল কথা অনোর কাছে পৌছাব, অনায় থেকে সবাইকে বারণ করব। সত্য কথা বগতে কাকেও ভয় করবো না

হয়রত উবাদা এসব শপথের প্রতিটি অক্ষর পালন করে গেছেন জীবনের শেষ পর্যস্ত। তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। তাঁকে কিছু অসিয়ত করতে বলা হলে তিনি বললেন, "যত হাসীস প্রয়োজনীয় ছিল, তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি, আর একটি হাসীস ছিল, বলছি তন।" হাসীস বর্ণনা শেষ হবার সাথে সাথেই হয়রত উবাদা ইবন সামিত ইন্তিকাল করলেন।

# ইয়ারমুকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল যারা

ইয়ারমুক প্রস্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রোম সমাট হিরাক্রিয়াসের এটা এক মরণ পণ সংগ্রাম। রোম সামাজ্যের সবচেয়ে নিপুণ সেনাপতি ম্যানোয়েল বা মাহান দুই লক্ষেরও অধিক সৈন্য নিয়ে বাঁপিয়ে পড়েছেন ৪০ হাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর উপর। একদিন নয় দুদিন নয়, ৫ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। রোমক সৈন্যদের পায়ে শৃঞ্জল লাগানো হয়েছে যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে না পায়ে। অর্থাৎ জিততে না পায়লে আত্মবলি দেবে এই দুর্জয় পণ নিয়েই রোমকরা যুদ্ধে নেমেছে। একদিন যুদ্ধ করতে করতে ইয়ারমুক বিজয়ের মুলস্তম্ভ মহাবীর খালিদ ইবন ওয়ালিদের হাত অবিরাম তরবারী চালনায় প্রায় অবশ হয়ে পভল।

এটা দেখে হারেস ইবনে হিশাম প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদাকে বললেন, 'খালিদের তলায়ারের হক যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী খালিদ করে দেখিয়েছেন। তাকে এবার আরাম দেয়া দরকার। হযরত আবু উবাইদা তার কথায় সাম দিয়ে খালিদের সমীপবতী হয়ে তাঁকে যুক বন্ধ করতে বললেন। খালিদ তার উত্তরে বললেন, "আমি সব রকমে সাবদিকে থেকে চেষ্টা করে শাহাদাত লাভের আশা করি, আমার নিয়ত আল্লাহ তায়ালাই জানেন।" বলে তিনি আবার শত্রু বুছে চুকে পড়লেন। দু'লফানিক রোমক সৈনোর বিকাকে ৪০ হাজার মুসলিম সৈনোর প্রত্যেকে এ ভাবেই লড়ে যাজ

একদিকে যখন এই অবস্থা আহতদের কাতারে আর এক দৃশা।
আবু জাহিম ইবনে হজাইফা আহত নিহতদের সারিতে তার
১০ ■আমরা সেই সে ভাতি

চাচাতে ভাইকে খুঁজে ফিরছিলেন। তাঁর কাঁধের মশকে পানি।
খুঁজতে খুঁজতে তিনি তাঁর ভাইকে পেয়ে গেলেন। সে তথন মুমূর্য।
যন্ত্রপায় সে কাতরাক্ষে। ইশারায় সে পানি চাইল। হজাইফা তাঁকে
পানি দিতে গেলেন। এমন সময় পাগেই আর একজন মৃত্যু যন্ত্রপায়
চিৎকার করে উঠল। ভারও পানি চাই। হজাইফার ভাই পানি পান
না করে পাশের হিশাম ইবন আবিল আসের কাছে তাড়াতাড়ি পানি
নিয়ে যেতে বললেন। হজাইফা যখন হিশামের কাছে পৌঁছলেন,
তখন পাশের আর একজন মুমূর্য সাহাবী পানি পান করতে চাইলো।
হিশাম ইংগিতে প্রথমে তাকেই পানি দিতে বললেন। হজাইফা যখন
পানি নিয়ে পাশের সাহাবীর কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁর রহ
ইহজগত হেড়ে চলে গেছে। হজাইফা ফিরে এলেন হিশামের কাছে।
কিন্তু হিশামও ততক্ষণে জানাতবাসী হয়েছেন। হজাইফা ফিরে গিয়ে
তার চাচাতো ভাইকেও আর পেলেন না। ততক্ষণে শাহাদাত বরণ
করেছেন তিনিও।

অন্ত্রুত এ ত্যাপ, ভ্রাতৃত্ব আর মমতৃবোধ। তাঁরা পরস্পরে মিলে এমন সিসার প্রাচীর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই সেদিন মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য ইয়ারমুক প্রান্তরে সমর্থ এশিয়ার সমিলিত খৃষ্টান শক্তির বিজয়ের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে শোচনীয় পরাজয়ের অতল পদ্ধিলে তুবিয়ে দিতে পেরেছিল।

# রোমান সেনাপতি মাহানের তাবুতে খালিদ

ইয়ারমুক যুদ্ধ তথনও গুরু হয়নি। সম্রাট হিরাক্রিয়াসের প্রধান সেনাপতি মাহানের অধীনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় দভায়মান। এমন সময় ময়দানের অপর প্রান্তে মুসলিম শিবিরে থবর এল, রোমক সেনাপতি মাহান মুসলিম দৃতের সাথে দেখা করতে চান। এই আহবান অনুসারে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদার নির্দেশে থালিদ ১০০ অখারোহী সৈন্য নিয়ে মাহানের শিবিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কয়েক লক্ষের বিশাল বাহিনীর মধ্য দিয়ে বীরদর্শে থালিদ তার ১০০ জন সাথী সহ মাহানের দরবারে গিয়ে পৌছলেন।

রোমক সেনাপতি মাহান চাইলেন রোমক সৈন্যের শান শওকত ও রোমক দরবারের ঐশ্বর্য দেখিয়ে মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিতে। কিন্তু হয়রত খালিদ যখন শ্বর্গ ও রৌপ্য নির্মিত ও কিংখার খচিত চেয়ারগুলো সরিয়ে রেখে মেঝেতে নিঃশংকোচে আসন গ্রহণ করলেন, তখন যে মাহান মুসলমানদের দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন নিজেই মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর মাহানের সাথে খালিদের বিভিন্ন বিষয়্ম নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। মাহান এক সময় বললেন, "মুসলিম সৈন্যের প্রত্যেককে একশত দিনার, আবু উবাইদাকে তিনশত দিনার এবং খলীফাকে নশ হাজার দিনার আমি দান করছি, বিনিময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে।" খালিদ পান্টা দাবী উত্থাপন করলেন, "হয় জিয়িয়া দিন, নয় তো ইসলাম গ্রহন করলন।" মাহান খালিদের প্রস্তাব ঘূণাভরে প্রত্যাখ্যান

করে বললেন, "ঠিক আছে তলোয়ারই সব ফায়সালা করে দেবে।" উত্তরে খালিদ বললেন, "যুদ্ধের বাসনা আপনাদের চেয়ে আমাদেরই বেশী এবং আমরা অবশ্য আপনাদের পরাজিত করব। বন্দী করে খলীফার দরবারে হাজির করব।"

মাহান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ক্র্রু কঠে বললেন, "দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা, এখনই তোমাদের সামনে তোমাদের পাঁচ জন বন্দী বীরকে হত্যা করছি।" সংগে সংগে খালিদ বলে উঠলেন, "ত্মি আমাদের মৃত্যুর ভয় দেখাছ। অথচ মৃত্যুই আমাদের কাম্য। মুসলমানদের জীবন তো মৃত্যুর পর থেকেই জ্বল হয়। কিন্তু জেনে রাখ, কোন বন্দীর গায়ে যদি হাত তোল তাহলে এখনই তোমাকে আমরা সদল বলে হত্যা করব। তোমাদের সংখ্যাধিকাের পরােয়া আমরা করি না।"

লক্ষ লক্ষ রোমক সৈন্য পরিবেটিত শিবিরে খালিনের এই
বীরত্বপূর্ণ কথা মাহানের ধৈর্যের বাঁধ ভেগগে দিল। সে খাপ থেকে
তলোয়ার বের করার জন্য তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল। শিবিরে
উপস্থিত কয়েকশ রোমক সৈন্যও প্রস্তুত হয়ে দভায়মান। কিন্তু
তলোয়ার বের করার সুযোগ সে পেলোনা। হযরত খালিদ এক
লাফে তার সমীপবর্তী হয়ে তার বুকে তলোয়ারের অগ্রভাগ ঠেকিয়ে
নির্দেশ দিলেন, "সব প্রহরীদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল, এবং কেউ
যাতে কোন বাধা দিতে এগিয়ে না আসে, সে নির্দেশ ঘোষণা কর।"
ভীত ও বিষয় বিকারিত মাহান সে নির্দেশ গালন করল।

খালিদ তার সংগিগণ সহ বিশাল সৈন্য সারির মধ্য দিয়ে যোড়া ছুটিয়ে স্বীয় তাবুতে এসে পৌছলেন

#### সেনাপতি হলেন সাধারণ সৈনিক

সিরিয়ার রণক্ষেত্র। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ধালিদ সৈন্য পরিচালনা করছেন। মদীনা থেকে ধলীফা উমারের (রা) দৃত শান্দাদ ইবনে আউস খালিদের পদচূতি এবং সেনাপতি আবু উবাইদার প্রধান সেনাপতি মনোনয়নের চিঠি নিয়ে এলেন সিরিয়ায়। সিরিয়ায় সেনাশিবির। সকল সৈনিক ও সেনাধাক্ষরা উপস্থিত। খলীফার দৃত শান্দাদ সকলের সামনে সর্বাধিনায়ক খালিদের পদাবনতি এবং আবু উবাইদার প্রধান সেনাপতি পদে মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেন। সেনা ও সেনাধ্যক্ষদের পিনপতন নীরবতা। নীরবভাবে খালিদেও ধলীফার নির্দেশনায়র পাঠ ওনলেন। তারপর নীরবে নতমুখে তিনি সেনাপতির পদ থেকে পিছনের সারিতে পিয়ে দক্ষালেন। শূনাস্থান পূরণ করলেন গিয়ে আবু উবাইদা।

সর্বাধিনায়ক খালিদ সাধারণ সৈন্যের সারিতে মিশে গেলেন।
এই পদাবনতিতে খালিদের চোখ কি ক্রেংধ জ্বলে উঠেছিল? কিংবা
অপমানে তাঁর মুখ কি লাল হয়ে উঠেছিল? অথবা তাঁর গভদ্বর বয়ে
কি দুঃখের অঞ্চ নেমে এসেছিল? না, এগুলোর কিছুই হয়নি তাঁর,
সিরিয়া মক্র দেশের প্রাপ্তর থেকে প্রান্তরে ঘোরা খালিদের রোদপোড়া
লাল মুখটিতে তাঁর আগের সেই উজ্জ্বল হাসি—সেই শান্ত খর্গীয়
নুরানী বীপ্তি তখনও। তাঁর শির মুহুর্তের জন্য আনত হয়েছিল
খলীফার নির্দেশ মাথা পেতে নেবার জন্য। তারপর তাঁর শির সেই
আগের মতই উন্নত। সে শিরে লজ্জা অপমান কোন স্থান পেলনা,
দুঃখের কালিমাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারলো না। তিনি পিছনের

সারিতে দাঁড়িয়ে বলিলেন, "হযরত উমার (রা) কোন হাবশী গোলামকেও যদি আমার নেতা মনোনীত করতেন, তবু তাঁর আদেশ সানলে মেনে আমি জিহাদ চালিয়ে যেতাম। আর হযরত আবু উবাইদা তো কত উঁচু দরের লোক।"

পদাবনতির ফলে কোন স্বাভাবিক নিরুৎসাহও কি হ্যরত থালিনকৈ যিরে ধরেছিলং তিনি উৎসাহ উদীপনা-গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছিলেনং না, কোনটিই নয়। পদচ্যুত হবার পর মুহূর্তেই সেনাপতি আবু উবাইদার নির্দেশে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাফরের সাহায্যে এক রণক্ষেত্রে ছুটে যান, গ্রাণপণ যুদ্ধ করেন, জয়ীও হন সেখনে।

এই আনুগত্য, এই আন্তরিকতা; এই নিবেদিত চিত্ততার কোন নজীর ইতিহাসে নেই। একজন প্রধান সেনাগতি দেশের পর দেশ জয় করলেন, যিনি পেলেন সৈনা ও সেনাধাক্ষনের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আনুগত্য, তিনি বিনাবাক্য ব্যয়ে পদাবনতি মেনে নিয়ে অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষের অধীনে সাধারণ সৈনিকের মত পূর্বের ন্যায় একই আন্তরিকতা নিয়ে যুক্ত করছেন, নেতৃত্ব ও সামরিক শৃংখলার প্রতি এমন সমান প্রদর্শন অপরূপ-বিষয়কর। বিষয়কর নয় ওধু ইসলামের ইতিহাসে-মুসলমানদের জন্য, যারা যুক্ত করে ওধুমাত্র আপ্লাহর জন্য ধন-মান-পদের লোভে নয়।

# উহুদের হিন্দা ইয়ারমূকে

যেই হিন্দা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হামজার কলিজা চিবিয়েছিলেন, সেই হিন্দা ইসলামের ছায়ায় আগ্রয় লাভের পর নতুন এক জীবনে বিমূর্ত হয়ে উঠলেন। যে রূপে আমরা তাঁকে উহুদ প্রান্তরে দেখেছিলাম তার ঠিক বিপরীত রূপে আমরা তাঁকে দেখি ইয়ারমূক রণক্ষেত্রে।

ইসলামের বিশ্বয়কর আবির্ভাব ও অভ্যুথানে পূর্বরোম সামাঞ্জের শাসনকর্তা বিচলিত হয়ে পড়েন। রোম সামাজ্যের পাশেই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় তাঁর অন্তিত্বের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। তাই মুসলিম সামাজ্য ধ্বংস করার জন্য রোমান শাসনকর্তা বিরাট বাহিনী সমাবেশ করলেন ইয়ারমুক প্রন্তরে। মুসলিম বাহিনীও এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। হিন্দা তখন বেঁচে আছেন। তুষার ওপ্র কেশ। জীর্ণ দেহ। বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার সংগে তিনি ইয়ারমুক রগগগেনে আসেন।

কাতারে কাতারে মুসলিম সৈন্য অধসর হয়ে চলেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বিপুল রক্তক্ষয়ী সে সংগ্রাম। অপূর্ব সাহস ও বীরত্বের সাথে মুসলিম সৈন্য যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু বিপুল শক্তসৈন্যের সমুখে তারা অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পেছনে হটতে লাগলো। মুসলিম সৈন্যের পরাজয় আসম্ল হয়ে দেখা দিল। হত্তদ্ব হয়ে তারা তাবুর দিকে ছুটতে লাগলো। হঠাৎ রণক্ষেত্রে হিলা তার সাধীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। চীৎকার করে তিনি মুসলিম সৈন্যদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "কাপ্রুক্ষ, কোন মুখে

তোমরা পরাজয় বরণ করে ফিরে আসছো, তোমাদের লজ্জা করেনা। হটে যদি আসতে চাও, তবে এই নাও আমাদের অলংকার, আমাদের মুখাবরণ, তীবুতে প্রবেশ কর। আমরা নারীরা তোমাদের অথে আরোহণ করে যুদ্ধ করবো। জয়লাভ করবো।" হিলার এই তেজােদীপ্ত উক্তিতে মুহুর্তে যুদ্ধের গতি ফিরে পেল। নবীন উৎসাহে পূর্ণ তেজে মুসলিম সৈন্য ফিরে দাঁড়ালো। অমিতবিক্রমে রোমান সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করল। সেই আক্রমণের বেগ তারা সহ্য করতে পারলো না। শােচনীয় পরাজয় বরণ করল রোমান বাহিনী।

ইসলামের মুখর শতে ইকরামা ইবন অবু জাহল ইসলামের সুশীতল ছারায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন যে কট্টর শত্ত ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর সে হয়ে উঠল একজন জানবাজ মুজাহিদ। তার প্রাণে জ্বলে উঠল ঈমানের আগুন-শহীদের রক্তবীজ সঞ্চারিত হলো তার প্রাণম্লে। অন্ধাকার থেকে আলোয় এসেছেন তিনি। আলোর স্পর্শ তাকে পাগল করে তুলেছে। সংগ্রামের প্রণশক্তি তার প্রণ জগত থেকে উপছে উঠছে। কিন্তু এ প্রাণশক্তি তিনি রাখ্বেন কোথায়ং শীয়ই সুযোগ এল। এল যুদ্ধের ডাক। ইকরামা সাড়া দিলেন সে ভাকে। যুদ্ধে শামিল হলেন ইকরামা ইবন আবু জাহল।

ভীষণ যুদ্ধ চলছে ইয়ারমুকে। সভাের জনা, নাায়ের জনা প্রাণের আবেগে ইকরামা প্রণেপণ সংগ্রামে নিরত। বাতিলের রক্তে স্থান করে প্রিয়ে পড়লেন মাটিতে—শহীদের রক্ত শয়ায়। পাশেই কিছু দুরে ছিলেন মহান সেনানায়ক খালিদ ইবন ওয়ালিদ। তিনি দেখতে পেলেন ভূমি শয়ায় শায়িত ইকরামা ইবন আবু জাহলকে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। ইকরামার কাছে এসে তিনি ঘোড়া থেকে ক্রুত নামলেন। ইকরামার জীবনী শক্তি দুল্ত নিয়শেষ হয়ে আসছিল। খালিদ তার মাথা তুলে নিলেন কোলে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ইকরামা বললেন, "খলীফা উমার আমার শাহানাত লাভের শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ আমার আনন্দ যে, আমার অন্তরের জীবন্ত বিশ্বাসের প্রমাণস্থরেপ আমি শহীদ হতে চলেছি।" শাহাদাতের আকুল গিয়াসা ইকরামাকে পাগল করে তুলেছিল। সেই পিয়াসা নিয়ে ইকরামা শাহাদাত বরণ করলেন।

# যুদ্ধশেষে পা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন হারারা ইবনে কায়েস

ইয়ারমুকের প্রান্তর। মুসলিম ও রোমক বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হলক ৪০ হাজার রোমক সৈন্যের নেতৃত্ব করছেন রোম সমাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র স্বয়ং। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছেন সেনাপতি আবু উবাইদাহ এবং তাঁর অধীনে রয়েছেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। হলক ৪০হাজার রোমক সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য খালিদ জুর মুসলিম বাহিনীকে এক অপূর্ব কৌশলে ৬৬টি দলে বিভক্ত করলেন। তারপর মুসলিম বাহিনী তার ঐতিহ্য অনুযায়ী রোমক শিবিরে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়ে শান্তির বার্তা প্রেরণ করল। রোমকরা এর জবাব দিল অল্কের মাধ্যমে।

পুনঃপুনঃ পরাজয়ের গ্লানিতে রোমক বাহিনী ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত আপতিত হলো ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর উপর। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত খেয়ে রোমক বাহিনীই অবশেষে কিছু হটল, মুসলিম বাহিনীকে হটাতে পারল না এক ইঞ্চিও।

পরদিন আবার আক্রমন ওক্ত হল। রোমক বাহিনীই আবার আক্রমণ করল। কিন্তু সেদিন মুসলিম বাহিনী ওধু আত্মরক্ষা নর, পাল্টা আক্রমণ চালাল। রোমকরা সেদিন জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর মুসলমানরা তো হয় জয় নয় শাহাদাতের আকাংখা নিয়েই যুদ্ধে নেমেছেন। সুতরাং সেদিন ইয়ারমুক প্রভারে যে যুদ্ধ ওক্ত হল তার বর্ণনা অসম্ভব। শক্রনিধন ছাড়া কারো কোন বাহ্যিক জ্ঞান পরিলচ্চিত হচ্ছিল না। অস্তুত সে দৃশ্য। ২লক্ষ ৪০ হাজার রোমক সৈন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান, আর ৪০ হাজার মুসলিম সৈন্যের একমাত্র শক্তিই হলো তাদের সমান–সতের জন্য জীবন দেয়ার অদম্য আকাংখা। এক এক মুসলিম সৈন্য সেদিন একশ' জনে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে রোমক শক্তি নেতিয়ে পড়ল, পরাজিত হলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সেদিকে কোন সুক্ষেপ নেই। শত্রু হননে তখন মন্ত তারা। সেনাপতি সৈনিকদের মন্ততা দূর করার জন্য যুদ্ধবিরতির বাদ্য ধ্বনি করতে আদেশ দিলেন। সৈনিকদের সম্বিত ফিরে এলো। স্বিত ফিরে প্রেয় তারা বখন চারদিকে চাইলেন, দেখলেন, চারদিকে রোমক সৈন্যের লাশ ছাড়া আর কিছু নেই। মুসলিম সৈন্যের মন্ততা সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা শত্রু নিধনে এমনি একাণ্ড ছিল যে, হারারা ইবন কায়েনের একটি পা যে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সে টেরই পায়নি। যুদ্ধ শেষে সুজোনিতের মত হাসতে হাসতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি পা খুঁজে বেড়াছিলেন।"

এই ভ্রাবহ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিন হাজার মুজাহিন শহীদ হয়েছিলেন, আর রোমক পঞ্চে মারা গিয়েছিল ১লফ ১৪ হাজার জেন।

এই শোচনীয় পরাজয় বার্তা শ্রবণ করে রোম সম্লাট এশীয় ভূথত ছেড়ে কনষ্ট্রান্টিনোপলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাবার সময় মুগ মুণ ধরে ভোগ করা সিরিয়ার নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "বিদায় হে সিরিয়া, শক্রদের জন্য ভূমি কি সুন্দর দেশ।" কাদেসিয়া প্রান্তর। পারস্য সমাটের সাথে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। তদানীন্তন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা কবি খানসা তাঁর চার ছেলে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন। যুদ্ধ ভরুত্ব পূর্বেই খানসা তাঁর ছেলেদের কাছে ভেকে বলে দিয়েছিলেন, "তোমাদের আমি বহুকটে পর্ভে ধারণ করেছি, রহু দুঃখ বিপদের ভেতর দিয়ে মানুষ করে তুলেছি, এখন আমার কথা শোন, সত্যের জন্য যুদ্ধ করার মহত্তের কথা অরণ কর আর অরণ কর, কুরআনের নির্দেশ – দুঃখ বিপদের মধ্যে ধর্ম ধারণে বজ্বসার আদেশ। কাল প্রভাতে সৃষ্থ মনে শ্যা ত্যাগ করে শংকাহীন চিত্তে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করবে – সর্বাদেশা সাহসী যোদ্ধার সমুখীন হবে এবং প্রয়োজন হলে নির্ভীক চিত্তে শহীন হবে।"

পরদিন খানসার চার ছেলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং একে একে চার জনই শহীদ হলেন। সংবাদ বীর মাতার কাছে পৌঁছলে তিনি দু'হাত উপরে তুলে বলদেন, "আল্লাহ, আমাকে আপনি শহীদের মাতা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আপনাকে সহস্ত ধন্যবাদ।" কোন শোকোজ্ছাস নেই। দুঃখের আবিলতা নেই-এক পরম তৃপ্তিতে মায়ের বুক তরে গেছে-পুত্ররা তাঁর সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। এর চাইতে গাঁরবজনক মৃত্যু আর কি হতে পারে!

#### ফোরাত তীরে সত্যের সৈনিক

৬৮০ সন। আমীর মু'আবিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতার সিংহাসনে বসেছেন ইয়াযিন। হযরত মু'আবিয়া এবং ইয়াযিন ইসলামের পণতন্ত্র, ইসলামের খিলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করলেন এইভাবে। সাধারণের রাজকোষ –বাইতুল মাল পরিণত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। ইয়াযিদের হলীফা পদে আসীন হওয়া একদিকে ছিল স্বীকৃত চুক্তির খেলাফ, অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র বাবস্থার সম্পূর্ণ পরিপত্তী। ইয়াযিন ইবনে মু'আবিয়ার এই আচরণের তীর প্রতিবাদ করলেন হযরত হসাইন। এত বড় অন্যায়েক, ইসলামী আদর্শের এই ভৃশুষ্ঠিত দশাকে বরদাশত করা যায় কি করেঃ মদীনায় অলসভাবে বসে থেকে ইসলামের এই অবস্থা, মুসলিম জাতির এই দৃশ্য তিনি সহা করতে পারেন না। পারেন না বলেই উঠে গাঁড়ালেন তিনি। কুফা থেকে সেখানকার অধিবাসীরা জানালঃ আসুন, আমরা আপনাকে এ ন্যায়ের সংগ্রামে সাহায্য করব। তাদের আহ্বান মতে মৃষ্টিমেয় সাথী ও নিজের আত্মীয়—পরিজন নিয়ে রওনা হলেন তিনি কুফার দিকে।

কুফার পথে হযরত হুসাইন এসে উপস্থিত হলেন কারবালা মরু প্রান্তরে। সামনেই ইউফ্রেটিস—ফোরাত নদী। তিনি দেখলেন, ফোরাত নদী ঘিরে রেখেছে ইয়াযিদ সৈন্যরা। তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকেও ঘিরে ফেলা হয়েছে। সামনে পিছনের সব দিকের পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে হযরত হুসাইন তাঁবু গাড়লেন ফোরাত নদীর তীরে।

প্রস্তাব এল ইয়াযিদের সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছ থেকে, "বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করতে হবে।" আত্মসমর্পনঃ অন্যায়ের কাছে, অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পনঃ একজন জিন্দাদিল মুসলমান, একজন জিন্দাদিল মুজাহিদের পক্ষে এমন আত্মসমর্পন কি জীবন থাকতে সম্ভবঃ সম্ভব নয়। নবীর (সা) নৌহিত্র হয়তে হসাইনের পক্ষেও তা সম্ভব হলোনা।

হযরত হুসাইনকে আত্মসমর্থণে বাধ্য করার জন্য সে ক্ষুদ্র নলের উপর চললো নিপীড়ন। ফোরাতের তীর বন্ধ করে দেয়া হলো। কোথাও থেকে এক কাতরা পানি পাবারও কোন উপায় রইলনা। গুরু হলো খন্ত যুদ্ধ।

অদ্ভূত এক অসম যুক। একদিকে সত্তরজন, অনা দিকে বিশ হাজার। হযরত হসাইনের জানবাজ সব সাথীই একে একে শাহাসাত বরণ করেছেন। ক'দিন থেকে পানি বন্ধ। ভৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাছে সকলের। দুধের বাচা মায়ের দুধ পাঙ্গে না। অবোধ শিশুনের ক্রন্সনে আকাশ যেন বিদীর্ণ হচ্ছে। হযরত হসাইন সবই দেখছেন, ভন্তন। নীরব–নির্বিকার তিনি। জীবন যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের কাছে তো নতি স্থীকার চলে না।

সংগ্রামী সাথীদের স্বাই একে একে চলে গেছে জারাত। একা হযরত হুসাইন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ফোরাত থেকে পানি আনার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। তিনি দূলনুল নিয়ে চলনেন ফোরাতের দিকে। নদীর তীরে পৌছলেনও তিনি। কিন্তু অজস্র তীরের প্রাচীর এসে তাঁর গতি রোধ করল। তাঁবুতে ফিরে এলেন হযরত হুসাইন। এসে দেখলেন স্ত্রী শাহারবানু শিতপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পানির অভাবে মুমূর্ষ তাঁর শিতপুত্র। হুসাইন সহা করতে পারলেন না এ দৃশা। শিতপুত্রকে কোলে নিয়ে তিনি ছুটলেন আবার ফোরাতের দিকে। পানির কাছে পৌছার আগেই শক্রর নির্মম তীর এসে বিন্ধ করল পুত্রের কচি বুক। ফোরাতের তুলে আর নামা হলো না। মৃত শিত পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। মৃত শিতকে

ত্বী শাহারবানুর হাতে ত্লে দিয়ে শান্ত-ক্লান্ত হুসাইন বসে পড়লেন।
রক্তে তেজা তাঁর দেহ। তারপর হ্যরত হুসাইন হাত দু'টি তাঁর
উর্ধে তুললেন। দু'হাত তুলে তিনি জীবিত ও মৃত সকলের জন্য
দোয়া করলেন। তারপর স্ত্রী শাহারবানুকে বিদায় সালাম জানিয়ে
মর্দে মুজাহিদ সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইয়াযিন বাহিনীর
উপর। সে বিক্রম বিশু হাজার সৈন্যের পক্তেও বরদাশত করা সম্ভব
হলো না। নদীকুল ছেড়ে পলায়ন করল ইয়াযিদ সৈন্যরা। কি শক্তি
বিশ্বাসীর, সত্যাশ্বয়ীর!! বহুর বিরুদ্ধে একের সংগ্রাম, তব্ সে
অক্তেয়—অদ্যা।

কিন্তু অবিরাম রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেন নবী দৌহিত্র হসাইন। সংজ্ঞাহীন হয়ে পুটিয়ে পড়লেন তিনি ফোরাতের তীরে, কারবালার মরু বালুতে। শক্রর নির্মম খঞ্জর এসে স্পর্শ করল তীর কন্ঠ। পবিএ রুধির ধারায় প্লাবিত হলো কারবালার মাটি।

হযরত হুসাইন প্রাণ দিলেন, কিন্তু সত্যের উনুত শিরকে আকাশস্পনী করে গেলেন। সত্যের সে উনুত শির আনত হয়নি কখনও, এখনও নয়, হবেও না কোনদিন। শহীদের এই লহুতে মানকরেই পতনের পংক থেকে বার বার গড়ে উঠছে জাতি, দেশ, স্থাধীনতা এবং সত্যের শক্তি-সৌধ।

# জাহাজ পোড়ানো তারিক

৭১১ সন। মুসলিম সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদ ভ্মধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের মাটি-জিরালটারে পা রাখলেন। তাঁর সাথে ৭শ' সৈনের এক ক্ষুদ্র বাহিনী। এ ক্ষুদ্র বাহিনী দেখে স্পেনরাজ রজারিক হেসেই আকুল। সাগর-উর্মির ন্যায় বিপুল রজারিকের সৈনোর মুকাবিলায় সাঁড়িয়ে মুসলিম সৈনিকদের মনেও অজ্ঞাতে নানা প্রশ্ন ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু সেনাপতি তারিক অচল-আটল। বিজয় আসে সত্য-ন্যায়ের শক্তিতে, সংখ্যাধিক্যে নয়। বদর উহুক, ইয়ারমুক, কানেসিয়া প্রভৃতি কত ক্ষেত্রে কতবার তা প্রমাণ হয়ে সেতে

অকৃতোভয় তারিক ইবন যিয়াদ জিরালটারে নেমে জাহাজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলেন সব জাহাজ। তারপর সৈন্যদের দিকে চেয়ে বললেন, "চেয়ে দেখ বজুগণ, গভীর সমুদ্র আমাদের পেছনে গর্জন করছে। আর সামনে অন্যায় অবিচারের প্রতীক বিশাল রভারিক বাহিনী। আমরা যদি পালিয়ে যেতে চাই, সমুদ্র আমাদের প্রাস্করের। আর যদি আমরা সামনে অগ্রসর হই, তাহলে ন্যায় ও বিশ্ব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার স্থার্থে আমরা শহীদ হবো, কিংবা বিজয় মাল্য লাভ করে আমরা গাজী হবো। এই জীবনমরণ সংগ্রামে কে আমার অনুগামী হবেং" মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকই বজ্ব নির্ঘোষে 'তাকবীর' দিয়ে সেনাপতি তারিকের সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করল।

স্পেনরাজ রভারিকের প্রধান সেনাপতি থিওভমিরের নেতৃত্বাধীন বিশাল এক বাহিনীর সাথে মুসলিম সৈন্যের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত কিন্তু এই অসম যুদ্ধই এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। জানবাজ মুসলিম বাহিনীর গ্রচন্ড পান্টা আক্রমণে রডারিক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

মুসলিম সৈনা ও তাদের সেনাপতির শৌর্যবীর্য ও সাহস দেখে সেনাপতি থিওভমির বিশ্বিত ও স্তম্ভিত হয়ে রাজা রভারিককে লিখে পাঠালেন, "সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অদ্ভূত শৌর্য বীর্ষের অধিকারী মুসলিম বাহিনীর অগ্নগতি আমি রুপতে পারলামনা।?"

এই ভাবেই সত্যের জয় হল-ইসলামের বিজয় পতাকা উডজীন হলো স্পেনে। তারপর পৌরবময় মুসলিম শাসন চললো সেখানে দীর্ঘ পশ' বছর ধরে। কর্জোভা, গ্রানাজা, মালাগাকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটল, তা সারা ইউরোপকে আলোকিত করে তুললো। অন্ধকার ইউরোপের বুকে সূর্যশিখার মতোই জ্বাছিল কর্জোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান শিখা। সেখানে জ্ঞান আহরপের জন্য ইউরোপের সব দেশ থেকেই ছুটে এসেছিল জ্ঞান পিপাসুরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম মনীয়ীসের কাছ থেকে সেদিনের অন্ধকার ইউরোপ জ্ঞানের এ.বি.সি.ভি শিক্ষা করল। কর্ডোভার এই ছাত্ররাইছিল ইউরোপীয় জালয়ণের স্থপতি। সুতরাং আজকের যে ইউরোপ তার ঘুম ভাঙিয়েছে মুসলমানরাই। আর তাদের এ ঘুম ভাঙার প্রথম পান গেয়েছিলেন তারিক ইবন যিয়াদ। তিনি গোথিক শাসনের নির্মম নিম্পেষণ থেকে তথ্ স্পেনকেই মুক্ত করেননি, বলা চলে সর্বাতীত কালের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকেও তিনি জালিয়েছেন ইউরোপতে।

#### 'যার ভাডার শুধু অভাবগ্রস্তদের জন্যই খোলা'

রাজধানী দামেসক। খলীফা উমার ইবন আবুল আর্থিয় তথন খলীফার আসনে সমাসীন। মুসলিম বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি এলেন দামেসকে। তাঁলের ইচ্ছা, অন্যান্য রাজ দরবারের মত উমার ইবন আবদূল আর্থিয়ের দরবারে গিয়েও খলীফার কিছু জুতিগান করে আর্থিক ফায়দা হাসিল করা। তাঁরা অনেকদিন রাজধানীতে থাকলেন। সবাই জানল ব্যাপারটা। কিন্তু খলীফার দরবার থেকে ডাকসাইটের কোন আহ্বান এলো না। অবশেষে তাঁরা নিজেরাই খলীফার সাথে সাঞ্চাতের মনস্থ করলেন। সব কবি মিশে সবচেয়ে মুখর ও মশহর কবি জরিরকে দরবারে পাঠানোর সিদ্ধাত নিলেন।

জরির দরবারের ছারে এসে সিরিয়ার বিখ্যাত ফকিই আউস ইবন আবদুল্লাই হার্যালীর মাধ্যমে খলীফার সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। হযরত আউস গিয়ে জরিরের পরিচয় দিয়ে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনার কথা বললেন।

খলীফা তাঁকে ভেকে পাঠালেন। কবি জরির খলীফার সমীপে হাজির হয়ে বললেন, "আমি ওনেছি আপনি প্রশংসা–প্রশস্তি ভালোবাসেন না। জনগণের কল্যাণ কামনায় সর্বন্ধণ উদ্বিপ্ন আপনি। আমি এ ধরণের কিছু কবিতা রচনা করেছি ওনুন।" কবি জরির হিজাযের ইয়াতীম বালক বালিকা ও বিধবানের দুঃখ–দুর্দশার বর্ণনা সম্বলিত কবিতা পাঠ করতে লাগলেন।

উমার ইবন আব্দুল আযিব মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ কবিতা শুনছিলেন। দৃষ্টি তাঁর আনত। মূখে অপরিসীম বেদনার ছায়া। দু'গভ বেয়ে অবিরাম ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল অঞ্ কবিতা পাঠ শেষ হবার সাথে সাথে বাইতুল মালের প্রধান
সচিবকৈ ভেকে পাঠালেন এবং টাকা প্রসা, শসা, কাণড় ইত্যাদি
সহ একটি সাহায্য কাফিলাকে তৎক্ষনাৎ হিজায় যাতার নির্দেশ
দিলেন। তার পর তিনি জরিরের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কি
মুহাজিরং" জরির বললেন, "না, আমি মুহাজির নই।" আবার
জিজ্ঞাসা করলেন খলীফা, "আপনি কি অভাবগ্রস্ত আনসার অথবা
তাদের কোন প্রিয়ন্ত্রন্থ" জরির বললেন, "না"। খলীফা পুণরায় প্রশ্ন
করলেন, "যারা ইসলামের বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল, আপনি
সেই জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের কোন আত্মীয়ং" জরির বললেন,
"না। আমি তাদেরও কেউ নই।" খলীফা তখন বললেন, "তাহলে
আমার ধারণায় বাইতুল মালে এই মুহুর্তে আপনার কোন অংশ
সেই।"

বাকপটু জরির তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি একজন মুসাফির। বহুদুর থেকে আপনার কাছে এসেছি এবং অনেক দিন থেকে আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছি।" খলীফা একটু হেসে বাইতুল মালের সচিবকে কানে কানে কিছু বললেন। বাইতুল মালের সচিব বিশটি দিনার নিয়ে এল

থলীফা এই বিশটি দিনার কবির হাতে দিয়ে বললেন, "এই দিনার করটি আমার এই মুহূর্তের সংল। ইচ্ছা হলে এইগুলো গ্রহণ করন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করন অথবা আমার বদনাম করন।" কবি জরির বিশ্বয় বিমৃত, কিন্তু চোখে তাঁর আনন্দের নৃত্য। বললেন তিনি, "বদনাম নয়, আমি এর জন্য গৌরবই বোধ করব," বলে বিশটি দিনার নিয়েই কবি জরির দরবার ত্যাগ করলেন। এসে অপেক্ষমান সাথীদের বললেন, "আমি এমন এক রাজ্ঞদরবার থেকে এসেছি যার ভাভার শুধু দরিদ্র ও অভাবগ্রন্তারে জন্যই খোলা।"

# 'কিছু অভাব অভিযোগের কথা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু এখন দেখি———'

খলীফা সুলাইমান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে গাসবা ইবন সাদ ইবন আসকে বিশ হাজার দীনার দান করে একটি দানপত্র লিখে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু টাকাটা গাসবার হাতে যাওয়ার পূর্বেই খলীফা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটে।

খলীফা সুলাইমানের মৃত্যুর পর উমার ইবন আবদুল আয়িয় থলীফা হন। তাঁর খলীফা পদে সমাসীন হবার কয়েকদিন পর গাসবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, "খলীফা সুলাইমান আমাকে কিছু অর্থ দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ কোষাপারে এসে পৌছেছে। আপনি আমার বদুলোক, আশা করি আমার জন্য খলীফা সুলাইমানের সে নির্দেশ আনলের সাথেই কার্যকর করবেন।"

সতিই গাসবা উমার ইবন আবদুল আয়িষের বন্ধু ছিল। তিনি সহাস্যো বললেন, "কতটাকাঃ" গাসবা উত্তর দিল "বিশ হাজার দিনার।" তনে খলীফা উমাবের ভ্রুমর কুঞ্জিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "সর্ব সাধারনের সম্পত্তি থেকে কোন একজনকে বিনা কারণে এত টাকা দেয়া কিভাবে সম্ভবং আল্লাহর কসম, আমার পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

তনে গাসবা খুবই রেগে গোল। কিন্তু রাগ চেপে সে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে খলীফাকে উচিত জবাব দেয়া যায়, কি করে তাকে জব্দ করা যায়। সে উমার ইবন আব্দুল আয়িয়কে খোঁচা দেয়ার একটি পথ পেল।
সে বিক্রপের হাসি হেসে বলল, "খলীফা সুলাইমান আপনাকেও
জাবালুল ওয়ারস' – এর জায়গীর দান করেছেন। ওটা সম্পর্কে
তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে?"

প্রশ্ন খনে খলীফা হাসলেন, "তোমার ব্যাপারে সিদ্বান্তের অনেক আগে খলীফার আসনে বসার সংগে সংগ্রেই জাবালুল ওয়ারস' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। ওটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফিরে যাবে, তারপর উপযুক্ত প্রার্থীকে তা দিয়ে দেয়া হবে।" বলে তিনি ছেলেকে দিয়ে সিলুক থেকে দলিল–দন্তাবেজ আনালেন। তারপর 'জাবালুল ওয়ারস' –এর দলিলটি বের করে গাসবার সামনেই ছিড়ে ট্করো ট্করো করে ফেলে দিলেন। গাসবা আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে যে সব ফরমান অতীতে জারি হয়নি, উমার ইবন আব্দুল আযিয় সে সমস্তই বাতিল করে দিয়েছিলেন। ফলে পূর্ববর্তী খলীফারা বনু উমাইয়াকে অন্যায়ভাবে যেসব ভাতা মঞ্জয় করেছিলেন, সে সব বন্ধ হয়েছিল। এই সাথে খলীফার এক ফুফুরও ভাতা বন্ধ হয়েছিল। একদিন ফুফু এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে আসলেন। খলীফা তখন রাষ্ট্রীয় কাজে বাস্ত ছিলেন। অরক্ষণ পরে আবার তাঁর সামনে পিয়ে দেখলেন খলীফা খেতে বসেছেন। তাঁর সামনে দু'টুকরো রুটি, একটু লবণ ও সামান্য কিছু তেল। ফুফু খলীফার খাবারের আয়োজন দেখে বললেন, "কিছু অভাব অভিযোগের কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখি তোমার অভাব–অভিযোগের কথাই আমাকে আগে বলতে হবে।" ফুফুর অভিযোগের জবাবে খলিফা বললেন, "কি করব ফুফু আমা, এরচেয়ে ভালো খাবার সংগতি আমার নেই।"

ফ্ফু অনেক ভ্মিকার পর বনি উমাইয়ার পক্ষ থেকে বললেন,
"ভ্মি তাদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছ, অথচ ভ্মি সেসব দান
করনিং" খলীফা বললেন, "সতা ও নায় যা আমি তাই করেছি।"
তারপর তিনি একটি দিনার, একটি জলন্ত অফারের পার ও
একটুকরো লোশত আনালেন। অফারলাতে দিনারটি গরম করলেন,
তারপর অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত দিনার গোশতের উপর চেপে ধরলেন।
গোশতটি পুড়ে গেল। খলীফা উমার ইবন আবদুল আঘিয় সেদিকে
ইংগিত করে বললেন, "ফুফুজান, আপনি কি আপনার ভাতিজাকে
এরূপ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান নাং" ফুফু সবই বুঝলেন।
লক্ষিতভাবে ফিরে এলেন খলীফার কাছ থেকে।

# 'এই বিরান ঘরের সাহায্যেই কি আপন ঘর ঠিক করতে এসেছি?'

খলীফা উমার ইবন আব্দুল আয়িয়ের বাসগৃহ। খলীফার পত্নী যরে বসে সেলাই করছিলেন। সে সময়ে একজন মহিলা খলীফার গৃহে প্রবেশ করলো। খলীফার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পরিচয় দিল, "আমি সুদূর ইরাক থেকে এসেছি।" খলীফা পত্নী ফাতিমা মহিলাটিকে ঘরে এসে বসতে বললেন। মহিলাটি ঘরে প্রবেশ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। বিশ্বয়ের সাথে লক্ষ্য করলো, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। সে খলীফা পত্নীর দিকে চেয়ে বললো, "এই বিরান ঘরের সাহায়েই কি আপন ঘর ঠিক করতে এসেছি।"

খলীফা পত্নী তা গুনে বলগেন, "লোকদের ঘর ঠিক করতে গিয়েই তো এ ঘর বিরান হয়েছে।"

এ সময় খলীফা উমার ইবন আব্দুল আয়িয় বাড়ি প্রবেশ করলেন। খলীফার ঘরের সামনেই একটা কৃপ ছিল। খলীফা কৃপ থেকে পানি তুলে উঠানের এক জলাধারে ঢালতে লাগলেন। তিনি পানি ঢালছিলেন আর মাঝে মাঝে ফাতিমার দিকে দেখছিলেন। এটা লক্ষা করে ইরাক থেকে আসা মহিলা খলীফা পত্নীকে বললো, "আপনি এ বেহায়া লোকটি থেকে কেন পর্দা করেন নাং লোকটি তো নির্গজ্জের মত বার বার আপনাকে দেখছে।" খলীফা পত্নী ফাতিমা হেসে বললেন, "ইনিইতো আমীকেল মুমিনীন।"

খলীফা উমার ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর সালাম করে দীয় কক্ষের দিকে চলে গেলেন। জায়নামাযে যাওয়ার আগে খলীফা ফাতিমাকে ভেকে মহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ফাতিমা মহিলাটির আগমনের উদ্দেশ্য খলীফাকে জানালেন। মহিলার সব বিষয় জেনে খলীফা তাকে কাছে ডাকলেন এবং তার বক্তব্য জানতে চাইলেন। মহিলাটি বলল, "আমি খুবই অভাবগুন্ত, আমার পাঁচটি মেয়ে আছে। আমি তাদের তরণ পোষণ করতে পারি না।" খলীফা তার দুগুখের কাহিনী শুনে খুবই ব্যথিত হলেন। সংগে সংগে তিনি দোরাত কলম নিয়ে ইরাকের গভর্ণরকে চিঠি লিখলেন। খলীফা মহিলার ১মা, ২য়া, ৩য়া ও ৪র্থা মেয়ের জন্য তাতা নির্ধারণ করে দিলেন। আর বললেন, "৫ম মেয়েকে ঐ চারজনের ভাতা থেকেই পরিপোষণ করতে হবে।"

মহিলা চিঠি নিয়ে ইরাক চলে এলো। পরে সময় করে দেখা করলো ইরাকের গভর্পরের সাথে। গভর্পর উমার ইবন আবদুল আযিযের চিঠি পড়ে কাঁদতে শুক্ত করলেন। মহিলাটি উদ্বিপ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "খলীফা কি মারা গেছেনং" গভর্পর হাঁসূচক জ্বাব দিলেন। মহিলাও কাঁদতে শুক্ত করলো। গভর্পর তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "তোমার আশংকার কোন কারণ নেই। ঐ মহা মানবের চিঠির অমর্যাদা আমি করব না।" গভর্পর চিঠির মর্ম অনুসারে মহিলাটিকে তার প্রাপ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

SO SE THE SECTION AS A STATE OF THE PARTY.

# ্বত্য লাভ জন কলে খলীফা ফরমাশ খাটলেন

খলীফা মামুনের প্রাসাদ। তার প্রাসাদে অতিথি এসেছেন। অতিথি জ্ঞানী ইয়াহইয়া। মেহমান–মেজবান আলোচনায় রত। গভীর রাত। মোমবাতির মিঠা আলো জুলছে ঘরে। অতিথির পিপাসা পেয়েছে।

वर्षिक रहाँ। प्रदेशक आद्रान्ताल | स्टब्लिक १००० के.सी १ स्टब्लिक । प्राचीतिक १८ स्टब्लिक १८ स्टब्लिक १८ स्टब्लिक १८ स्टब्लिक ।

পানির জন্য উৎসুক হয়ে এদিক ওদিক খুজতেই খলীফা মামুন জিজেস করলেন, "কি চাই আপনারং" অতিথি ইয়াহইয়া তাঁর তৃষ্ণার কথা জানালেন। অনেই খলীফা উঠে দাড়ালেন পানি আনার জনা। ইয়াহইয়া বাস্ত হয়ে খলীফাকে অনুরোধ করলেন "আপনি না উঠে কোন ভৃত্যকে ডাকলে হতো নাং"

খলীফা মামুন বললেন, "না না, তা হয় না। খলীফা বলেই কি আপনি আমাকে একথা বলছেন? খলীফা পানি নিয়ে আসতে দোষ কি? স্বয়ং মহানবীই (সা। বলে গেছেন, জাতির প্রধান ব্যক্তি, জনগণের সাধারণ ভূত্য মাত্র।"

ইয়াইইয়া খলীফার এ কথার কোন জবাব নিতে পার্জেন না।
মহানবীর (সা। প্রতি, মহানবীর (সা) প্রচারিত আদর্শের প্রতি
অপরিসীম শ্রন্ধায় মাথা ন্য়ে এল তার। সর্বশক্তিমানের দেয়া কি সে
মহান আদর্শ। সে আদর্শ বাদশাহকে বানিয়েছে ফকির, খলীফাকে
বানিয়েছে জনগণের ভূত্য, সেবক ও রক্ষক।

৮৪০ ঈসায়ী সন। খলীফা মৃতাসিম চলছেন রাজপথ নিয়ে। রাজকীয় সমারোহে সুসঞ্জিত অশ্বে আরোহণ করে চলছেন তিনি। জনসাধারণ সমন্ত্রমে পথ করে দিচ্ছে। চারদিক থেকে অগনিত মানুষ সহাস্য বদনে সালাম জানাচ্ছেন ধলীফাকে-খলীফা মুতাসিমকে। খলীফা সকলের দিকে চেয়ে, তাদের সাথে সালাম বিনিময় করে ধীরে ধীরে সামনে এগুছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে এক বৃদ্ধের উপর। বৃদ্ধটি খলীফাকে পথ করে দেবার জন্য রাস্তা থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছিল। সরতে গিয়ে সে রাস্তার নর্নমায় পড়ে গেল। কাদায়, ময়লায় মলিন হয়ে গেল তার দেহ। নর্দমা থেকে উঠার চেষ্টা করছে সে। সাহায্য পাবার আশায় দু'টি হ'ত যেন তার অজ্ঞাতেই উপরে উঠেছে। খলীফা সংগে সংগে তার ঘোড়া দাঁড় করালেন। নামলেন ঘোড়া থেকে। ছুটে গেলেন সেই নর্দমার ধারে। সেই বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে অতি সাবধানে তাকে উপরে টেনে তুললেন খলীফা। বৃদ্ধের দেহের কাদা-ময়লা খলীফার দেহের রাজকীয় সজ্জাকেও কর্দমাক্ত করে দিল। কিন্তু খলীফার সে দিকে কোন ভ্রুম্পেপ নেই। তাকেই পথ করে দিতে গিয়ে এক বৃদ্ধ কষ্ট পেয়েছে, এই বেদনাদায়ক অনুভৃতিই তাঁর কাছে বড়। তিনি খলীফা কিন্তু মূলতঃ জনগণের সেবক। জনগণের সূথ-স্বাচ্ছন্য বিধান করাই তার দায়িত্ব, কট্ট দেয়া নয়। বৃদ্ধটি খলীফার কাছ থেকে সহাস্য মুখে বিদায় নেয়ার পর খলীফা স্বস্তি লাভ করলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে ফিরে এসে আবার যাত্রা করলেন তাঁর গন্তব্য স্থলের দিকে।

খলীফা আল-মানসুর এসেছেন মদীনায়। প্রধান কাজী ইবনে ইমরান বিচার সভায় বসে আছেন। একজন উটের মালিক এসে খলীফার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ জানালো। অষ্ট্রম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সমূদ্ধ ও উনুত ইসলামী সামাজ্যের অধিপতি খলীফা আল-মানসূরের বিরুদ্ধে একজন উট চালক অভিযোগ এনেছে

HE RESELLER WHEN THE PARTY OF T

সামান্য উট চালক সে নয়। জনগণের তখন ছিল পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। সত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে প্রদীপ্ত ছিল তাদের জীবন জনগণের এই চেতনা ছিল জাগ্রত। আর খলীফাগণ যে জনগণের সেবক মাত্র সে সম্বন্ধেও তারা সচেতন ছিলেন। জনগণের দাবীর কাছে, বলিষ্ঠ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে খলীফারাও বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করতেন না। খলীফার কাছে কাজীর সমন গেল। কাজীর দরবারে তাঁকে হাজির হতে হবে। খলীফা আল-মানসুর সঙ্গীদের বললেন, "আমাকে আদালত ডেকেছে, সে জন্য আমাকে একাই যেতে হবে। সেখানে আমি একজন সাধারণ আসামী মাত্র।" ঠিক সময়ে খলীফা হাজির হলেন কাজীর সমূখে। কাজী তাঁর আসন থেকে উঠলেন না। যেমন কাজ করছিলেন তেমনি কাজ করে চললেন। বিচার হলো। কাজী খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। রায় প্রকাশিত হবা মাত্র খলীফা হর্ষধানি করে বলে উঠলেন, <sup>\*</sup>আল্লাহকে শত ধন্যবাদ আপনার এ বিচারের জন্য। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আমি সামান্য দশ হাজার দিরহাম আপনাকে পুরস্কার দেবার জন্য আদেশ দিলাম।"

# আপনি এই সামান্য কয়েক তাল মাটি তুলতে পারলেন না'

স্পেনে তথন হাকামের রাজত্ব। একদিন রাজধানীর নিকটবতী একটি স্থান তাঁকে আকৃষ্ট করলো। সেখানে তাঁর জন্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি ঠিক করে ফেললেন। স্থানটি ছিল এক বৃদ্ধার। বৃদ্ধা সেই স্থানের উপর একটি কৃটিরে বাস করতেন। হাকাম স্থানটি উচিত মূল্যে খরিদ করার প্রস্তাব দিশেন। কিন্তু বৃদ্ধা রাজী হলেন না। তিনি দিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন, তবুও বছা সন্মত হলেন না। ক্রন্ধ হয়ে হাকাম জাের করে স্থানটি বছার নিকট থেকে কেড়ে নিলেন। অল্প কালের মধ্যেই সে স্থানে বিরাট সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হলো, সমূথে তার একটি সুন্দর উদ্যান। বৃদ্ধা কিন্তু নিরুৎসাহিত হলেন না। তিনি সোজা কাজীর কাছে হাকামের বিক্রেন্ডে নালিশ করলেন।

কিছুকাল পর হাকাম কাজী সাহেবকে দাওয়াত করলেন তার নতুন প্রাসাদ ও বাগান দেখতে। নির্দিষ্ট সময়ে কাঞ্জী একটি গাঁধা ও কয়েকটি শুনা থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ একট্ট বিশ্বিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও বেংধ করলেন। কাজী বাদশাহর কাছে বিনীত নিবেদন জানিয়ে বললেন, "জাহাপনা, আমাকে এই বাগান থেকে কয়েক বস্তা মাটি দিতে হকুম করুন।" এই অদ্ভুত वनुरतार्थ वामगार ७९% गाँ दाओ रागन। किन्तु भारि निरंत्र काकी কি করবেন, তিনি তা আর ভেবে পাননা। কাজী বস্তাগুলো মাটি দিয়ে ভর্তি করলেন, তারপর বাদশাহকে আরও বিশ্বিত করে তিনি বস্তাগুলো গাধার পিঠে তুলে দিতে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। বাদশাহর কৌতুহল চরমে উঠলো। তিনি তাতেও রাজী হয়ে সানলে বস্তাওলো তুলে দিতে অগ্নসর হলেন। কিন্তু বস্তাওলো এত ভারী ছিল যে, বাদশাহ শত চেষ্টা করে তার একটিও নড়াতে পারলেন না।

কাজী বাদশাহর দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "আপনি এই সামান্য কয়েক তাল মাটি তুলতে পারলেন না। কিন্তু মহা বিচারের দিন আপনি কি করে গোটা বাগানটাই কাঁধে করে আল্লাহর আদেশে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দেবেন্ং কারণ, স্থানটি আপনি বৃদ্ধার নিকট থেকে অন্যায়ভাবে দখল করেছেন।" বাদশাহ লজ্জিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধার কাছে ক্ষমা গ্রার্থনা করে তিনি বাগান ও প্রাসাদ সমেত স্থানটি বৃদ্ধাকে দিয়ে দিলেন। শাসনের কর্তৃতার, বড় গুরুদায়িত্ব সে। তার ক্রণ্টি-বিচ্যুতির জন্য জবাবদিহি করতে হবে মহাবিচারের দিন। আল্লাহর কাছে তার হিসেব নিকেশ দিতে হবে। তাই খলীফাদের, মুসলিম বাদশাহর চিন্তার শেষ নেই, ব্যাকুলতার সীমা নেই। আবার কেউ হয়তো আত্মবিশ্বত হয়ে ক্ষণিকের জন্য কর্তব্যের কথা ভূলে যান, তখন রাঢ় আঘাত দিয়ে, কৌশল ও তৎপরতার সংগে তার সহিত ফিরিয়ে আনতে হয়। খলীফা মানুষ তো। ভুল তাই হতে পারে, কিন্তু ভুলের জন্য ভুগতে হয় জনগণকে, দুর্বলকে। তাই দেশের উজীর, দেশের কাজী, খলীফার প্রতিটি কার্যে তীক্ষা দৃষ্টি রাখেন, নির্মাভাবে আঘাত দিতে, অপ্রিয় ও রুড় সত্যকথা বলতে একটুও ইতন্ততঃ বোধ করেন না।

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

# আটলান্টিকের তীরে সেনাপতি উকবা

STF. AND SOUTH SOFT STREET, I KNOWN AND FAIR AND AND THE

আটলান্টিক আর ভূমধ্য সাগরের নীল গানি বিধৌত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা। রোমানদের অত্যাচারে জর্জরিত দেশ। সীমাইন শোষণ আর অমানুষিক অত্যাচারে কাতরাচ্ছে সে দেশের বনি আদম। আর্তনাদ উঠছে আকাশে বাতাশেঃ মুক্তি চাই, এ অত্যাচার থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু বাঁচাবে কে? কে এগিয়ে আসবে বলদর্পি রোমানদের শক্তিশালী হাতের মুঠো থেকে তাদের বাঁচাতে? উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মান্য সব শেষে অসহা হয়ে দামেশকে খলীফার দরবারে পাঠাল আকুল আবেদনঃ অত্যাচার অসত্যের হাত থেকে বীচান আমাদের। খলীফার নির্দেশে সিপাহসালার উকবা ছটে চললেন ক্রমাগত পশ্চিমে। উকবার গতি রোধ করবে কেং সভোর সৈনিক উকবা ধামতে পারেন না। তিনি খুঁজে ফিরছেন আরও কে কোথায় নিপীড়িত হচ্ছে, অসত্য কোথায় এখনত অন্ধকারের সৃষ্টি করছে, আরও সামনে কতদেশ আছে-কত প্রান্তর আছে। উকবার অর্থগতি সমানে চলছে। ক্লান্তি নেই। বিশ্রাম নেই। এগিয়ে চলেছেন তিনি তার জানবাজ মুজাহিদদের নিয়ে। তার প্রার্থনাঃ 'আল্লাহ' আপনি বলুন আর কত দেশ আছে, এখনও কোথায় সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়নি, বলুন, এ উনুক্ত অসি আর কোষবদ্ধ করবো না '

কিন্তু উকবার গতি রুদ্ধ হলো। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে অশ্বের বল্লা টেনে তিনি চেয়ে দেখছেন, অসীম সমুদ্রের বারি রাশি উন্যাদ গতিতে প্রবাহিত হঙ্গে। উকবা বিদ্রোহী, সিদ্ধুও বিদ্রোহী। দুই দোসর একে অন্যকে দেখে ক্ষণিকের জন্য থমকে দীড়ালো। অশান্ত বিরামহীন গতি সম্দের। উকবার গতিও অপ্রতিহত। অশ্বের বলগা ছেড়ে দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে তিনি সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ালেন। তরঙ্গের বাছ মেলে সিন্ধু তার বিদেশী বন্ধুকে আলিংগন করলো। দু'হাত তুলে উকবা বললেন, "আল্লাহ" আজ যদি এই অনন্ত সমূদ্র পথের অন্তরায় না হতো তবে আরও দেশ, আরও রাজ্য জয় করে আপনার নামের মহিমা প্রচার করতাম, সত্যের বাণী ছড়িয়ে দিতাম, অসত্যকে নিশ্চিহ্ন করে সত্যের আলো জ্বালিয়ে দিতাম।"

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### আরমেনিয়া প্রান্তরে আল্প আর সালান

১০৬৩ সন। সুলতান আলপ আরসালানের হাত থেকে আরমেনিয়া কেড়ে নেবার জনা কনষ্টানিনাগলের সমাট রোমানাস ছুটে এলেন। ফ্রান্স, ম্যাসিডনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সেনাগলও তাঁর সাহায্যে ছুটে এসেছে। সুলতান আরসালান ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ছুটে গেলেন সমাট রোমানাসকে বাধা নিতে সুলতান আরসালান শান্তির প্রস্তাব দিলেন রোমানাসকে। সমুদ্র তরঙ্গমালার মত বিশাল বিক্ষুক্ত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রোমানাস শান্তির প্রস্তাব ঘৃণাতরে প্রত্যাখ্যান করলেন। শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে সুলতান আরসালান রোমানাসের মুকাবিলার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা সন্নিবেশ করলেন। কিন্ত তাঁর কত মুসলিম ভাই যে এ যুদ্ধে প্রাণ দেবে, সেটা চিন্তা করে সুলতান আরসালানের প্রাণ কেনে উঠল। তিনি উচ্চপ্ররে গন্তীর কঠে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্র হেড়ে যদি কেউ চলে যেতে চাও, যেতে পার। কাউকেই আমি জ্যের করে যুদ্ধে যোগদান করতে প্ররোচিত করব না।"

 কিন্তু যে সেনাপতি তাঁর সৈনাদের জন্য এত দুর্দ পোষণ করেন সে সেনাপতিকে তাঁর সৈনারা মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যেতে পারে না।
মূলতান আরসালানের ক্ষেত্রেও তাই হলো। সকলেই এক বাকো
মূলতানের জনুগামী হতে চাইলো।

সুলতান পোসল করে গুদ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সৈন্য পরিচালনার জন্যে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। সংগীদের তিনি বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রের যেখানে আমার মৃত্যু হবে, সেখানেই আমাকে যেন কবর দেয়া হয়।" বস্তৃতঃ শাহাদাতের দুর্লভ পিয়ালা পানের আশায় যুদ্ধে যাচ্ছেন সুলতান আরসালান। তার প্রতিটি সৈন্যও এই মন্ত্রে দীক্ষিত।

যুদ্ধ গুরু হলো আরমেনিয়ার প্রান্তরে। রজের প্রবাহ ভূটছে যুদ্ধের গোটা ময়দানে। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী অক্তোভয়ে মুকাবিলা করে যাক্ষে বিশাল-বিপুল শক্রু বাহিনীকে। এক সারি শহীদ হয়ে ঢলে পড়ছে মাটিতে, সংগে সংগে পেছনের সারি সামনে এগিয়ে সে স্থান পূরণ করছে। শক্রু নিধন করে শাহাদাতের পিয়ালা পানের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে ভারা। দুঃখ নেই, কাতরোক্তি নেই। অপ্রের পতিবেগের সংগে সংগে তাদের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা উঠছে আর পড়ছে। অবশেষে বদর, খলক, ইয়ারমুক, আজনাদাইনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। দিনাত্তে মাগরিবের সময় সমাবেশের ওভ মৃহুর্তে আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার আকারে বিজয় নেময় এল। জয়ী হলেন সুলতান আর সালান।

যুদ্ধ শেষে বন্দী রোমানাসকে সুলতান আরসালানের সামনে
নিয়ে আসা হলো। সুলতান জিজাসা করলেন, 'আমার জায়গায়
আপনি হলে আমার জনা কি শান্তির ব্যবস্থা করতেনঃ' রোমানাস
বললেন, 'নির্মম বেত্রাঘাতে আপনার দেহ ক্ষত—বিক্ষত করে
দিতাম।' সুলতান হাসলেন। বললেন, 'আপনার বাইবেল বলে—
শক্রকে ক্ষমা করো। আমি আপনার সে বাইবেলের উপদেশ
অনুসারেই আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। যান আপনি মুক্ত।'

THE DAY SHIP WITHOUT OF THE PLANT PARTY

AND DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Extract the fire water stand bring sit. butter

THE PERSON OF TH

TO ATT OF THE PROPERTY OF

# জেরুসালেমে দু'টি ঐতিহাসিক দিন

জেরুল্সালেম নগরী। ১০৯৯ খৃষ্টাদ্য ১৫ই জুলাই। বিকেল ওটা।
খৃষ্টান কুসোভারদের হাতে মুসলিম নগরী জেরুল্যালেমের পতন ঘটল।
খৃষ্টান বাহিনী বন্যা সোতের মত প্রবেশ করলো নগরীতে। খৃষ্টান
অধিনায়ক গড়ফের নির্দেশে নরবলির মাধ্যমে বিজয়োৎসবের
ব্যবস্থা করা হল। নারী, শিন্ত, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও
ইন্ত্রদী নাগরিকদের নিধন যজ্ঞ চললো তিন দিন ধরে। বীভৎস সে
দৃশ্য। কারো মাথা ছিড়ে ফেলা হলো, কারো হাত—পা কাটা হলো,
কাকেও তীর বৃষ্টি করে মারা হলো, কাউকে মারা হলো পুড়িয়ে।
অনেক মুসলমান পিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উমার মসজিদে, মসজিদের
ভেতরেই তাদেরকে হত্যা করা হলো। ৩০০ মুসলিম নারী, শিন্ত,
বৃদ্ধ, যুবক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আল আকসা মসজিদের ছাদে,
তাদেরকেও রেহাই দেয়া হলো না। হত্যা করা হলো প্রত্যেককৈ।
রাজপথ দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল
সে রক্তে। তিনদিনের হত্যাকান্তে জেরুস্গালেম নগরীতে ৭০,০০০
মুসলমানকে হত্যা করা হলো।

#### সেই সেরুসালেয়ে আর এক দৃশ্যঃ

১১৮৭ খৃষ্টাব্দ। ২রা অক্টোবর। ৮৮ বছর পর মুসলিম বাহিনী গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে বিজয়ী বেশে জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ করলো। নগরীর আতংকউদ্বেগ পীড়িত খৃষ্টান নাগরিকদের চোখে—মুখে মৃত্যুর ছাপ। কিন্তু শান্ত স্শৃংখলভাবে মুসলিম বাহিনী নগরে প্রবেশ করলো। সকলের আগে চলছেন গাজী সালাহউদ্দীন। মুখ তাঁর প্রশান্ত, চোখে কোন উত্তাপ নেই। ৮৮ বছর আগে যারা জেরুসালেমকে কসাই খানায় পরিণত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ঘূণাও তাঁর চোখে মুখে পরিলক্ষিত হঙ্গেছ না। বিজয়ের পর জুসেভারদের মুক্তিদেরার ব্যাপারে গাজী সালাহউদ্দীন অপরিসীম উদারতার পরিচয় দিলেন। প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ, নারীর জন্য পাঁচ ও শিশুর জন্য একটি করে স্বর্গমুদ্রা মুক্তিপণ নির্ধারিত হলেও নামমাত্র মুক্তিপণ গ্রহণ করে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিলেন। পরিশেষে দরিদ্র, বৃদ্ধ ও নারীদের তিনি বিনাপণে মুক্তি দিলেন। সহায়সম্বলহীন নারীদের তিনি প্রমুর পরিমাণে অর্থ দানও করলেন।

to roof that he were set the through the

स्त्रिकेत क्षणित्र को द्वार कर स्थापित कर । वार्ष्ट्र करहें स्त्राहित्स क्षणितस्थात एका व्यवस्था स्त्राहत कर । वार्ष्ट्र करहें

the summaries and the property prime into the party

the property we got the styling-ene

THE RUN BUT SWITHING TO

# তাইবেরিয়াসে সালাহউদ্দীন

কুসেডের ৯০ বছর পার হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে তৃতীয় কুসেডারদের নতুন দল এসে ফিলিস্তিনে কুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ওদিকে সুলতান সালাহউদ্দীন খন্ড-বিখন্ত মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তুলছেন।

complete the first residue receive deliver mineral

১১৮২-৮৩ সন। মিসর সহ সমগ্র এশিয়া-মাইনর ও তুর্কী অঞ্চল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহউন্দীনের পতাকাতলে আশ্রয়গাভ করণ। অতঃপর এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতান এবার মনোযোগ দিলেন ক্রুসেডারদের দিকে। সমগ্র ফিলিস্তিন তথনও তাদের করতলগত। ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটি শহরে হাজার হাজার মুসলিম বন্দী অকথা নির্যাতন ভোগ করছে। প্রায় ৮৪ বছর ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের মিনার শীর্ষ থেকে মুয়াযযিনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়নি। জেরুসালেয়ের উমর মসজিদের অভান্তরে খুষ্টানরা যে হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছিল, তার রক্তের দাগও হয়তো মুছে ফেলা হয়নি তখনও। সুলতান সালাহউদ্দীন অধীর হয়ে উঠেছেন। একদিকে তার এই অধীর চিত্তা, অন্যদিকে খুষ্টান ক্রেডারদের অত্যাচারও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। শান্তির সময়েও মুসলিম বণিকদের কাফিলা বার বার লুন্তিত ও মুসলিম বণিকরা নিহত হচ্ছিল তাদের হাতে। ১১৮৬ সনেও খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনন্ড অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল সুলতান সালাহ উদ্দীনের। ১০ বছরের পুরাতন খুষ্টান ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দীন জিহাদ ঘোষণা করলেন। সময়টা ছিল ১১৮৭ সনের মার্চ মাস। জিহাদ ঘোষণার পর সুলতান সালাহউদ্দীন আশতারায় শিবির সনিবেশ করলেন। সালাহ উদ্দীনের প্রাথমিক প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস।

তাইবেরিয়াসের রাজা গেডি লুসিগনানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাভ, হামফে রিমভ, বিলিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত ক্রুসেড অধিনায়করা সালাহ উদ্দীনের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এল। তাদের অধীনে ১২০০ নাইট সহ অর্থলক সৈন্য সমবেত হলো। সুলতান সালাহউদ্দীন ১২ হাজার ঘোড় সওয়ার ও অনুরূপ সংখ্যক পদাতিক সৈনা নিয়ে তাইবৈরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিন্তিনের দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিন্ডিনের প্রিয়া গ্রামের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে খুষ্টান ও মুসলিম সৈনা মুখোমুখি দাঁড়াল। সুলতান সালাহ উদ্দীন প্রথম বারের মতো খুষ্টান ক্রেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হলেন। পুবিয়া প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ক্রেডার সেই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। জেরার্ড, রেজিনাড, হামফে প্রমুখ অধিনায়ক সহ স্বয়ং রাজা ও তাঁর ভাই বন্দী হলেন। যুদ্ধে ৩০ হাজার খুষ্টান সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ১১৮৭ সনের জুলাই মাসে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াস পুনরুদ্ধার করলেন। প্রথম জিহাদে জয়ী হয়ে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে আজ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা নেই। কিংবা নেই কোন প্রতিহিংসার আগুণ। কুসেডাররা ১০১৬ সনে তাদের প্রথম বড় রক্মের সাফল্য অর্থাৎ এন্টিয়ক নগরী নখল করার পর যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা থেকে এ মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধ নয়, বরং জনৈক মুসলিম নামধারী বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর আত্মসমর্পনকারী দশ হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে তারা হত্যা করেছিল। আর সুলতান সাপাহউদ্দীন তাঁর প্রথম

জিহাদে সাফল্য লাভ করার পর কোন খৃষ্টানের গায়ে আচড়ও
লাগল না। অগণিত লুপ্ঠন ও হত্যাকান্ডের নায়ক রেজিনান্ডকেই তথু
তার দু'শ সাল-পাদসহ প্রাণদতে দণ্ডিত করা হলো। আর এন্টিয়ক
নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীন আমীরদের লাশ কবর থেকে তুলে
মাথা কেটে বর্শায় গেথে এন্টিয়কের রান্ডায় বন্য নৃত্য করে
বেড়িয়েছিল, সেখানে স্লতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াসের খৃষ্টান
রাজাকে হাতে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে ঠান্ডা শরবত পান
করিয়েছিলেন।

OCCUPATION OF STREET PIRE LINE AND THE COMPANY AND THE

THE STATE STATE AND A STATE OF THE STATE OF

make outs new on pasself fitting opposite

THE THE BUT DOORS IN NOT WEEK WHEN THE PARTY

THUS THE SE SEE MEDITINE

and the property of the property of the property of

AN REE SHIPPING IN THE PARK OF MEN

THE REPORT OF SELECTION AND PARTY OF THE PARTY.

SHIP SECURE SECTIONS AND SECURES AND SECURES AND

THE SEARCH THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

SECURE OF SECURE OF SECURE OF SECURE

the windle agrees bream foul true growthing

# সালাহউদ্দীনের জানাযা

১১৯৩ সন। ২০শে ফেব্রুয়ারী। মকা মুয়াঞ্জমা থেকে হাজীরা দেশে ফিরছেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন হাজীদের কাফিলাকে আগ বাড়াতে গেলেন। গরম কাপড় না পরে ভিজা আবহাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করে তাঁর জ্বর হলো। স্বর থেকে আর উঠলেন না তিনি। ১১৯৩ সনের ৪ঠা মার্চ সারা মুসলিম জাহানকে কাঁদিয়ে সুলতান সালাহউদ্দীন ইন্তিকাল করলেন।

THE SECRETARY AND INCOMES AND PROPERTY OF REPORT AND PARTY.

the state of the s

ইসলামের সোনালী ইতিহাসের এক অনন্য নায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন। ১১৮৭ সনে খৃষ্টান ক্সেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও বাইতুল মুকাদাস পুনরুদ্ধার করার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর রণাদনেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। জেরক্ষালেম হাতছাড়া হওয়ার সংবাদে গোটা খৃষ্টান ইউরোপ ক্রোধে ফুলে উঠেছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জেনমার্ক, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে ১১৮৯ সনে ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য ছুটে এসেছিল ফিলিন্তিনে। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল গোটা ইউরোপবাসীর আয়ের এক—দশমাশে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে সুলতান সালাহউদ্দীন যুদ্ধ করলেন উম্মন্ত ক্সেডারদের সাথে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপের সমবেত শক্তিও সালাহউদ্দীনের সাথে এটে উঠতে পারেনি। বার্থ হলো তাদের তৃতীয় ক্সেডও। প্রায় ৪ লক্ষ থেকে কলক্ষ ইউরোপীয়কে ভূমধ্যসাগরের বালুবেলায় চিরতরে জইয়ে রেখে ক্রুসেডাররা ফিরে গেল দেশে। ফিলিস্তিনসহ গোটা নিকট প্রাচার একচছত্র অধিপতি হয়ে থাকলেন সুলতান সালাহ উদ্দীন। সুলতান সালাহ উদ্দীন সমগ্র

ইউরোপে কি অপরিসীম ভীতির সৃষ্টি করেছিলেন, সালাহ উদ্দীনকে পরাড়ত করার জন্য গোটা ইউরোপ থেকে তোলা 'সালাহউলীন কর'ই তার প্রমাণ। ইউরোপের ভীতি ও এক বিশাল রাজ্যের একচছত্র অধিনায়ক সেই সূলতান সালাহউদ্দীন ইন্তিকাল করলেন। আল্লাহর পথে জিহাদের আত্মোৎসর্লিত এই সুলতান যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন কপর্দকহীন ছিলেন তিনি। তিনি ইউরোপত্রাস প্রবল প্রতাপশালী সূলতান ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন সিংহাসন ছিলনা, ছিল না বিলাস ব্যসনের কোন রাজ প্রাসাদ। রাজ্যের সাধারণ রাজকোষ ছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন তহবিলের অন্তিত ছিল না। নিজের জীবন, সম্পদ সব কিছুকেই তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন জিহাদে। তিনি যদি চাইতেন, যে শক্তি তাঁর ছিল তা দিয়ে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের বিজয়, নিজের জন্য কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়। এ পথেই তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন। তার যেদিন মৃত্যু হলো, সে দিন জানাযার খরচ সংকুলানের অর্থও তাঁর কাছে পাওয়া যায়নি। ধার করা অর্থে তাঁর জানাযার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল।

## 'ফাঁসিই দিন আর যাই করুন যা সত্য তা বলবই'

সুলতান আলাউদ্দিন খালজী তাঁর প্রধান কাজী প্রধান বিচারপতি)—কৈ আহ্বান করলেন দরবারে। কাজী দরবারে এলেন। সুলতান জিজ্জেস করলেন, "দুনীতিপরারণ কর্মচারীদের বিকলাংগ করে শাস্তি দেয়া যায় কিনা।" কাজী রায় দিলেন, "এরূপ শাস্তি ইসলাম বিরুদ্ধ।" এই উত্তরে সুলতান মনক্ষুন্ন হলেন। তিনি আবার জানতে চাইলেন, "দেবগিরি থেকে আমি যে ধনসম্পদ লাভ করেছি, তা আমার না জন সাধারণের প্রাপ্যঃ" নিভীক কাজী উত্তর দিলেন, "ইসলামের সৈন্যবল দিয়ে তা অধিকৃত হয়েছে, সে সম্পদ আপনার হতে পারে না। জনসাধারণের কোষাগারে তা অবিলধ্বে জ্যা দেয়া উচিত।"

সূপতান এবার আর জোধ রাখতে পারলেন নাঃ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত কঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "জনসাধারণের কোষাগারে আমার ও আমার পুত্র–পরিজনদের অধিকার বা অংশ কতটুকু?"

অবিচল কণ্ঠে কাজী উত্তর দিলেন, "একজন সৈনিকের যতটুকু ততটুকু অংশ আপনার ও আপনার পুত্রের প্রাপ্য। আপনার খেয়াল খুশীমত অর্থ যদি আপনি জনসাধারণের কোষাগার থেকে ব্যয় করেন, তাহলে এর জন্য মহা বিচারের দিন আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে।"

কাজীর কথায় সুগতান ভীষণ রেগে গেলেন। চরম শান্তি দেবেন বলে সুগতান তাঁকে শাসালেন। অকম্পিত কণ্ঠে কাঞ্জী বললেন, "ফাঁসিই দিন আর যাই করুন, যা সত্য তা বলবই।" উপস্থিত সকলেই কাঞ্জীর ভবিষ্যত ভেবে শংকিত হয়ে পড়ল।

পরদিন কাজী দরবারে হাজির হলেন। সুলতান কাজীকে
সসমানে গ্রহণ করলেন দরবারে। বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে
তাঁকে সমানিত করলেন। নির্মম হলেও আলাউদ্দিন খালজীর
সত্যগ্রহণ করার সাহস ছিল। তাঁর বাহুবলের সাথে এই সত্য-গ্রীতি
যুক্ত ছিল বলেই তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব সিদ্ধু নদ থেকে রামেশ্বরমের
সেতু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

again with a property of the second second

## গিয়াসুদ্দীন বলবনের ন্যায়পরায়ণতা

গিয়াস উদ্দিন বলবনের বিশাল সামাজ্যের পশ্চিম সীমানা-বাদায়ুন প্রদেশ। পাহাড় আর মালভূমির দেশ বাদায়ুন। পাহাড়ের মাঝে মাঝে সুনীল উপত্যকা। পাহাড় থেকে নেমে আসা সফেদ ঝর্ণা বয়ে যাছে সবুজ উপত্যকার বুক চিরে এই বাদায়নের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজ। সুলতান গিয়াসউন্দিন বলবনের পক্ষ থেকৈ শাসন করছেন তিনি বাদায়ুন। শান্তি ও সমৃদ্ধি তাকে ঠেলে দিল বিলাসিতার দিকে। মদ্যপ হয়ে উঠলেন তিনি। মদ তাঁকে নিয়ে গেল জঘনা স্বেচ্ছাচারিতার দিকে। এই ভাবে একদিন তার হাত নিরপরাধ মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠল। মালিক ফয়েজেরই একজন খেদমতগার দাস, একদিন মাতাল অবস্থায় তাকে খুন করলেন মালিক ফয়েজ। বাদায়ুনের অনেক কণ্ঠই প্রতিবাদে সোদ্ধার হতে চাইল, কিন্তু মদ্যপের কাছে কোন সুবিচারের আশা নেই জেনে সবাই ধৈর্য ধারণ করল। ঠিক এই সময়েই গিয়াস উদ্দিন বলবন এলেন বাদায়নে। সাড়ম্বর সম্বর্ধনার আয়োজন করে মালিক ফয়েজ আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলেন সূলতানকৈ। পিয়াস উদ্দিন বলবন তাঁর প্রিয় শাসনকর্তার কুশলবার্তা জেনে এবং তাঁকে খুশহাল দেখে খুবই খুশী হলেন। পরদিন আম দরবারে বসলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। নাপরিকদের সাথে তিনি দেখা করবেন, তাদের কথা বার্তা গুনবেন। দরবারের এক পর্যায়ে এক বোরখাবৃতা মহিলা এসে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। সে অভিযোগ করল, "তার নির্দোষ স্বামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন শাসনকর্তা মালিক কয়েজ।" মহিলাটির অভিযোগ শেষ হলে গিয়াসউদ্দিন বলবন মুহর্তকাল চুপ করে

থাকলেন। তারপর মৃথ ঘ্রিয়ে তাকালেন পাশেই বসা মাপিক ফরেজের দিকে। মৃথে সুলতানের কথা নেই। কিন্তু চোখে তাঁর একরাশ প্রশ্ন। সে দৃষ্টির সামনে মালিক ফরেজ বসে থাকতে পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতানের অন্তর্ভেদী চোখের একরাশ প্রশ্নের কোন জবাব মালিক ফরেজের মৃথে জোগালোনা। কিন্তু তাঁর চোখে মুখেই ফুটে উঠল পাপের কালিমারেখা। সুলতান মুখ ঘোরালেন এবার ফরিয়াদী মহিলাটির কিকে। বলনে, "যাও মা, আল্লাহর আইনে কাজীর আদালতেই এর বিচার হবে। আমিই তোমার পক্ষে বাদী হয়ে নাঁড়াব।"

কাজীর আদালতে বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজের বিচার হলো। হলো প্রাণদভাদেশ—কঠিন প্রহারে জর্জরিত করে তাঁকে মেরে ফেলার হকুম হলো। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে নির্দেশ কার্যকর করালেন। তারণর অত্যাচারী সেই শাসকের মৃতদেহ তিনি টাদিয়ে রাখলেন শহরের বুলন্দ দর্ভয়াজায়।

সুলতান গিয়াসউদ্ধিন বলবনের আর একটি বিচার। অযোধ্যার শাসনকর্ত হয়বত খান হত্যা করেছেন তার দাসকে। নিহত দাসের বিধবা স্ত্রী ফরিয়াদ জানালো সুলতানের কাছে। সুলতান শাসনকর্তাকে গাঁচশ বেভ্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে নিহত দাসের বিধবা মহিলার দাসত্বে নিয়োজিত করলেন। পরে হাজার টাকার মৃক্তিপণ দিয়ে হয়বত খান সেই বিধবা মহিলার কাছ থেকে বছকটে মৃক্তি ভিক্ষা করে নেন।

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

#### নামায যুদ্ধ থামিয়ে দিল

আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে এক পর্বতময় মালভূমি।
তদানীস্তন বলখ ও বাদাখশান রাজ্যের সীমান্ত সন্নিহিত একটি স্থান।
ভীষণ যুদ্ধ চলছে দুই দলে। বহ যুদ্ধের মত এটিও ভাইয়ে ভাইয়ে
মুসলমানে মুসলমানে আজ্মাতী এক লড়াই। যুদ্ধমান দু'পদ্ধের এক
পক্ষে রয়েছে মোগল বাহিনী, অনাপক্ষে রয়েছে বলখের সুলতান
আয়ীয খানের সৈনাদল। মোগল বাহিনীকে পাঠিয়েছেন দিল্লীর সম্রাট
শাহাজান তাঁর পিতৃভূমি বলখ—বুখারা—বাদাখশান পুনরুদ্ধার
করতে। অপর পক্ষে বলখের সূলতান রক্ষা করতে এসেছেন তাঁর
রাজ্য। উভয় পক্ষেই কাজ করছে ব্যক্তি কিংবা পোঠি স্বার্থ, জাতীয়
স্বার্থ চিন্তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

মোগল বাহিনীর পরিচালনা করছেন শাহজানা আওরঙ্গজেব। আর বলখের সুলতান স্বয়ং তাঁর বাহিনী পরিচালনা করছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

ভীষণ যুদ্ধ চলছে। ধীরে ধীরে সূর্য তার আকাশ পরিক্রমার উঠে এল মধ্য গগনে। মধ্য গগন থেকে সূর্য একট্ হেলে পড়ল পশ্চিমে। সেনাপতি শাহজাদা আওরঙ্গজেব মাথা তুলে একবার সূর্যের নিকে চাইলেন। তাঁর চেহারার পরিবর্তন ঘটল। তিনি হাতের বর্ণা ছুড়ে দিলেন মাটিতে। ঘোড়া থেকে নামলেন। কমরবন্ধ খুলে রেখে দিলেন মাটিতে। তার পর জায়নামায বিছিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে নামায গুরু করলেন। যুদ্ধ তখন অবিরাম চলছে। বৃষ্টির মত ছুটে আসছে তীর বর্ণা। যোদ্ধাদের হংকার, আহতের আহাজারি, অধ্বের হের্ষা রব এক তয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কোন দিকে কোন কুল্লেপ নেই, জায়নামাযের উপর চোখ দুটি তাঁর যেন আটকে আছে, অখন্ত
মনোযোগে নামায আদায় করছেন শাহজাদা আরম্বজেব। শত্রুদের
পুরোপুরি দৃষ্টির মধ্যে রয়েছেন তিনি। যে কোন সময় তাঁর বর্ণা ছুটে
এসে তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে কিংবা স্বশরীরে শত্রু তাঁর উপর
এসে চড়াও হতে পারে। কিন্তু শাহজাদা আওরম্বজেবের সমগ্র
চেহারায় এজন্য কোন প্রকার চিন্ত-চাঞ্চল্যের সেশ মাত্র নেই। মনে
হচ্ছে তিনি যেন কোন এক বিরল উপত্যকার নীরব নিঝুম পরিবেশে
গতীর প্রশান্তিতে নামায় আদায় করছেন।

এই অপরপ অদৃশ্যখধে সমাসীন সৃপতান আব্দুল আয়ীয খান দেখতে পেলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন আটকে গেল মহাপ্রভুর সামনে বিনীতভাবে দভায়মান শাহজাদা আওরলজেবের উপর। হৃদয়টি তাঁর মোচড় দিয়ে উঠলো। শিউরে উঠলো তাঁর গোটাদেহ। কার বিরুদ্ধে, কোন মহান ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তিনি। সুলতান আবদ্দ আয়ীয় খান চীৎকার করে উঠলেন, "যুদ্ধ অসম্ভব——যুদ্ধ থামাও ——থামাও যুদ্ধ।"

যুদ্ধ বদ্ধ হলো। ব্যক্তি স্বার্থ পেছনে পড়ে গেল, জয়ী হলো জাতীয় স্বার্থ, ভাতৃ সম্পর্ক। ইসলাম যেন মূর্তিমান রূপ নিয়ে এসে দু'ভায়ের রক্তপাত বদ্ধ করলো। প্রমাণ হলো একমাত্র ইসলামই ভাইয়ে ভাইয়ে আপোষ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে।

# তাইমুরের দরবারে হামিদা বানু

১৩৮০ সন। তাইমুর লংয়ের দুর্ধর্য তাতার বাহিনী ধ্বংসের বিষান বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনে। তুকী সুলতান বায়েজিদ সে তাতার বাহিনীর ঘূর্ণিঝড়কে সিংহ বিক্রমে বাধা দান করদেন। ত্রক্ষের রণক্ষেত্রে রক্তের নদী বইল। কিন্তু সুলতান অবশেষে পরাজয় বরণ করপেন। অনেক তুর্কী সৈন্য ও সেনানায়ক বন্দী হল। নিষ্ঠুর তাইমুর তাদের নির্বিচারে প্রাণদভ দিতে লাগলেন। একজন তরুন সেনানী রূখে দাঁড়াল এই অবিচারের বিরুদ্ধে। সে ভাইমুরের সাক্ষাত প্রার্থনা করল। শিকলে বেঁধে সে বন্দীকে তাইমুর সমীপে আনা হল। বিশ্বজয়ী তাইমুরের সামনে গর্বোনুত শিরে দাঁড়িয়ে সে তরুন সৈনিক বলল, '"সমাট তাইমুর, আপনি অন্যায়ভাবে সুলতান বায়েজিদকে আক্রমণ করে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দাকে হত্যা করেছেন, মুসলমান হয়ে আপনি ইসলামের অনুগত সেবকদের হত্যা করছেন। বিশ্ব জয়ের অন্যায় ও গর্বিত দাবির জন্যেই ওধু এসব অন্যায় ও গর্হিত কাজ করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন আপনাকেও একদিন সকল রাজার রাজা আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে,তখন এসব কাজের কি জওয়াবনিহি অপেনি করবেনং"

তক্ষণ সৈনিকের এ কথা শুনে বিমৃচ গোটা দরবার। এভাবে পৃথিবীর কেউ যে তাইমুরের সামনে কথা বলতে পারে, আল্লাহর রাজ্যে যে এমন লোকও আছে, দরবার আজই যেন তা বুঝল, বুঝে সম্ভস্ত হলো। ভাবল তারা, না জানি এই তক্ষণের ভাগ্যে কি উৎপীড়ণ আছে। তরুণ বলী মুহুর্তের জন্য একটু থেমেছিল। তারপর মন্ত্রমুগ্ধ দরবারের সামনে এক ঝটকায় মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। একরাশ সুন্দর কেশগুল্থ প্রকাশ হয়ে পড়ল—সুন্দর মসূন একরাশ নারীকেশ। বিশ্ব জয়ী তাইমুরও এবার বিশ্বিত। বলিনী আবার বলতে লাগল, "চেয়ে দেখুন, আমি একজন অন্তঃপুরবাসিনী নারী। তবু অন্যায়—অবিচারের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে ধরতে হয়েছে, রজের নদীতে সাঁতার কাটতে হয়েছে। আপনি আপাততঃ জয়ী হয়েছেন, কিন্তু মনে রাখবেন, যে জাতি এ ধরনের মানসিকতায় উজজীবিত, তাকে পদানত রাখা যায় না, ধ্বংস করা যায় না।"

বিশ্বজয়ী তাইমুরের শির নুইয়ে পড়ল। তিনি মুক্তি দিলেন বায়েজিদ তনয়া হামিদা বানুকে। হামিদা বানুর অনলবধী উক্তি এবং তাঁর সাথে তাইমুরের পরিচয় তাইমুরের জীবনে আনল অভ্তপূর্ব পরিবর্তন। ধ্বংসের হাত তাঁর জাতি গড়ার কাজে ব্রতী হলো।

### উরুজ বার্বারোসার বীরত্ব

১৫১৭ সাল। স্পেনে মুসলমানদের শেষ আধ্যয়ল গ্রানাভার পতনের (১৪৯২) ২৫ বছর পরের ঘটনা। গোটা স্পেন খৃষ্টানদের পদানত। সমাট পঞ্চম চার্লস এবং তাঁর পুত্র ফিলিপের লোমহর্ষক অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধর্মান্তরিত অথবা স্পেন থেকে বিতাড়িত। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শক্তিও বিধবন্ত। সেখানেও চলছে স্পেন রাজের হকুম। আলজিয়ার্স সহ উপকুলীয় মুসলিম বন্দরগুলোতে মেরামতের অভাবে মুসলিম রণপোতগুলো পচে—খসেই শেষ হয়ে যাজে। স্পেনের বিতাড়িত মুর মুসলমানরা বাঁচার প্রাণান্তকর সংগ্রামে রত। ভূমধ্য সাগরের যাযাবর সেনাপতি উক্লজ বারবারোসা তাদেরই একজন। ঐতিহাসিক 'মরগান' তাকে অভিহিত করেছেন সে যুগের সর্বপ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে। খৃষ্টান ইউরোপ তাকে বলেছে ভূমধ্য সাগরের বোম্বেটে জলনস্য। আর ঐতিহাসিক 'লেনপুল' বলছেন, "আত্মীয় স্বজন ও স্বজ্বাতির পেশাচিক হত্যালীলার প্রতিশোধ নেবার জন্য খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি এক পবিত্র যুদ্ধে রত।"

NAME AND POST OFFICE PARTY AND PARTY AND PARTY.

সেই ১৫১৭ সাল উকজ বারবারোসা তখন আলজিরিয়ার তিলিসমানে অবস্থান করছেন। সাথে মাত্র ১৫০০ তুকী ও মূর সৈনা। পার্শ্ববর্তী ওরানের খৃষ্টান শাসনকর্তা মার্কোয়েস তি কোমারেসের আকুল আবেদনে স্পেন সমাট পঞ্চম চার্লসের প্রেরিত ১০,০০০ সৈন্য উক্তজের বিক্রদ্ধে হুটে আসছে। চেষ্টা করেও সাহায্যের কোন উৎস তিনি কোথাও থেকে বের করতে গার্লেন না। সামনে রয়েছে তি কোমারেসের বিরাট বাহিনী। অগ্রসর হওয়া যায়না। সূতরাং পিছু হটে আলজিয়ার্স ফেরাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন উরুজ। শত্রুপক্ষের চোখ এড়াবার জন্য একদিন রাত্রিযোগে তিনি আলজিয়ার্স যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বার্থ হলো। কোমারেসের নেতৃত্বে সমিলিত শত্রু বাহিনী ছুটে এল। উরুজের চলার পথে সামনেই রয়েছে এক নদী। উরুজ নিশ্চিত, একবার নদী পার হতে পারলেই শত্রুপক্ষ আর তাঁদের নাগাল পাবে না। লোভী স্পেনীয়দের যাতে বিলম্ব হয় সেজন্য উরুজ তাঁর স্বর্গ ও অর্থ—সম্পদ রাস্তাময় ছঙ্য়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু খৃষ্টান বাহিনী এবার দুর্জয়, অপ্রতিরোধা উরুজকে হাতে পাবার নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে। তারা মণিমানিক্য পদদলিত করে ছটে এল উরুজের পেছনে।

উরুজ তীর অর্ধেক সৈন্য সহ নদী পার হয়েছেন। ইতোমধ্যে খুষ্টান বাহিনী এসে পড়ল নদীর তীরে। নদীর ওপারে উরুজের অবশিষ্ট সৈন্য আক্রান্ত হলো। উরুজ ফিরে দাঁড়ালেন। নদীর এপার থেকে নদীর ওপারে নিজ সাথীদের আক্রন্ত হবার দৃশ্য দেখলেন। ইচ্ছা করলে উক্তজ তাঁর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে নিরাপদে আলজিয়ার্স ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি এপারের সাধীদের বললেন, "আমার একটি মুসলিম ভাইকেও খুষ্টানদের হাতে রেখে আমি ফিরে যেতে পারি না।" বলে আবার তিনি লাফিয়ে পড়গেন নদীতে। তাঁকে অনুসরণ করল তাঁর প্রতিটি সৈনিকই। ওপারে উঠে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী সংগঠিত করে শত্রুসাগরে বাঁপিয়ে পড়লেন। উরুজের প্রতিটি সৈনিক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্ত হনন করে শাহাদাত বরণ করলেন। ইতিহাস বলেঃ একটি মুসলিম সৈনিকও সেদিন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়নি। সিংহের মত যুদ্ধ করে উক্লজ তাঁর পনরশ' সাথী সমেত যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ कर्तलन । এकि युष्क अकि शोडा टारिनी निन्छिल रुख यादाइ এমন দুষ্টান্ত পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে আর নেই।

# দান কমাতে গিয়ে বাড়ল

বাংলাদেশে তখন সুলতানী শাসন। সুলতান ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে। হয়রত বিলালের দেশ আবিসিনিয়ার অধিবাসী তিনি। কৃষ্ণাংগ ফিরোজ শাহ সামান্য অবস্থা থেকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

person and with our specificate Reviews State

সুলতান ফিরোজ শাহ ক্ষমতার উচ্চ শিংরে উঠেও দৃষ্টি তার উर्वभूची राला ना, नीराइ मिरक क्ष्मत्राधादरण्द मिरकर निवक्ष থাকলো। ভুললেন না তিনি জনসাধারণের কথা-গরীবদের কথা। তিনি অকাতরে রাজকোষ থেকে গরীব জনগণকে অর্থ দান করতে লাগলেন। অভাবীর সংখ্যা বিপুল, প্রয়োজন তাদের বিরাট। তাই রাজকোষ থেকে অর্থ খরচ হতেও লাগল পানির মতো। রাজ দরবারের আমীর-উমরারা মহাবিপদে পড়ল-প্রমাদ গুণল তারা। ভাবল সুলতানের এ কী অমিতাচার! এভাবে দান করতে থাকলে তো রাজকোষ শূণ্য হয়ে যাবে। আমীর উমরারা চিন্তা করলো, সুলতান নিজের হাতে অর্থ সাহায্য দেন না, তাই হয়তো অর্থের মায়া তাঁর কাছে বড় হয় না। দিনে যে অর্থ দান করা হয় তা যদি তিনি এক সংগে দেখতে পেতেন, তাহলে এত এর্ধ কিছুতেই তিনি দিতে রাজী হতেন না। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি এত বড় হয়েছেন, অর্থের মর্যাদা তার চেয়ে আর বেশী কে বুঝকে। স্তরাং মন্ত্রণা পরিষদ পরামর্শ করে ঠিক করল, দানের অর্থ এনে সুলতানের সামনে হাজির করতে হবে। পরামর্শ অনুসারেই কাজ হলো। পরদিন দানের জনা নির্দিষ্ট একলক্ষ কাঁচা রৌপা মূলা এনে ভূপীকৃত করে

একজন মন্ত্রী অতি বিনয় সহকারে বললেন, "এ টাকাড়লোই আজ গরীব ও সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য দিয়েছিলেন।" সূলতান ফিরোজ শাহ সে টাকার দিকে চেয়ে বললেন, "ও আচ্ছা, এ টাকাও তো যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। এর সাথে আরও এক লক্ষ টাকা যোগ করে গরীব নুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দাও।" হতবাক মন্ত্রী আর কিছু বলতে পারলো না, বলতে সাহস পেলোনা। সূলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। সেনিন দান করা হলো দু'লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা।

ইতিহাসে ব্যক্তিগত ও বংশীয় রাজসিংহাসনে খোদাভীক্র শাসকের আগমনে মাঝে মধ্যে এভাবে রাজকোষ জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।